# আত্ তাওবা

## ৯

#### নামকরণ

এ স্রাটি দু'টি নামে পরিচিত ঃ আত্ তাওবাহ ও আল বারাআতু। তাওবা নামকরণের কারণ, এ স্রার এক জায়গায় কতিপয় ঈমানদারের গোনাহ মাফ করার কথা বলা হয়েছে। আর এর শুরুতে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা হয়েছে বলে একে বারাআত (অর্থাৎ সম্পর্কচ্ছেদ) নামে অভিহিত করা হয়েছে।

#### বিসমিল্লাহ না লেখার কারণ

এ স্রার শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম লেখা হয় না। মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু মতভেদ ঘটেছে। তবে এ প্রসংগে ইমাম রাযীর বক্তব্যটিই সঠিক। তিনি লিখেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এর শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখাননি, কাজেই সাহাবায়ে কেরামও লেখেননি এবং পরবর্তী লোকেরাও এ রীতির অনুসরণ অব্যাহত রেখেছেন। পবিত্র ক্রআন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হুবহু ও সামান্যতম পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়াই গ্রহণ করা হয়েছিল এবং যেভাবে তিনি দিয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই তাকে সংরক্ষণ করার জন্য যে সর্বেক্চি পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, এটি তার আর একটি প্রমাণ।

### নাযিলের সময়-কাল ও স্রার অংশসমূহ

এ সূরাটি তিনটি ভাষণের সমষ্টি। প্রথম ভাষণটি সূরার প্রথম থেকে গুরু হয়ে পঞ্চম রুকৃ'র শেষ অবধি চলেছে। এর নাযিলের সময় হচ্ছে ৯ হিজরীর যিলকাদ মাস বা তার কাছাকাছি সময়। নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে বছর হ্যরত আবু বকরকে (রা) আমীরুল হচ্জ নিযুক্ত করে মক্কায় রওয়ানা দিয়েছিলেন। এমন সময় এ ভাষণটি নাযিল হয়। তিনি সংগে সংগেই হ্যরত আলীকে (রা) তাঁর পিছে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে হচ্জের সময় সারা আরবের প্রতিনিধিত্বশীল সমাবেশে তা শুনানো হয় এবং সে অনুযায়ী যে কর্মপদ্ধতি নির্দেশিত হয়েছিল তা ঘোষণা করা যায়।

দ্বিতীয় ভাষণটি ৬ রুকৃ'র শুরু থেকে ৯ রুকৃ'র শেষ পর্যন্ত চলেছে। এটি ৯ হিজরীর রজব মাসে বা তার কিছু আগে নাযিল হয়। সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এখানে মুমিনদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আর যারা মুনাফিকী বা দুর্বল ঈমান অথবা কুড়েমি ও অলসতার কারণে আল্লাহর পথে ধন-প্রাণের ক্ষতি বরদাশত করার ব্যাপারে টালবাহানা করছিল তাদেরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাষণটি ১০ রুক্' থেকে শুরু হয়ে স্রার শেষ পর্যন্ত চলেছে। তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর এ অংশটি নাযিল হয়। এর মধ্যে এমনও অনেকগুলো খণ্ডিত অংশ রয়েছে যেগুলো ঐ দিনগুলোতে বিভিন্ন পরিবেশে নাযিল হয় এবং পরে নবী সাত্রাল্লাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলাহর ইর্থগিতে সেগুলো সব একত্র করে একই ধারাবাহিক ভাষণের সাথে সংযুক্ত করে দেন। কিন্তু যেহেতু সেগুলো একই বিষয়বস্তু ও একই ঘটনাবলীর সাথে সংগুক্ত তাই ভাষণের ধারাবাহিকতা কোথাও ব্যাহত হতে দেখা যায় না। এখানে মুনাফিকদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে হলিয়ারী উচারণ করা হয়েছে। তাবুক যুদ্ধে যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন তাদেরকে ভর্ণসনা ও তিরস্কার করা হয়েছে। আর যে সাচা সমানদার লোকেরা নিজেদের সমানের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান ছিলেন ঠিকই কিন্তু আলাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন তিরস্কার করার সাথে সাথে তাদের ক্ষমার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

আয়াতগুলো যে পর্যায়ক্রমিক ধারায় নাযিল হয়েছে তার প্রেক্ষিতে প্রথম ভাষণটি সবশেষে বসানো উচিত ছিল। কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্ত্বর দিক দিয়ে সেটিই ছিল সবার আগে। এ জন্য কিতাব আকারে সাজাবার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে প্রথমে রাখেন এবং অন্য ভাষণ দু'টিকে তার পরে রাখেন।

#### ঐতিহাসিক পটভূমি

নাযিলের সময়—কাল নির্ধারিত হবার পর এ স্রার ঐতিহাসিক পটভূমির ওপর একটু দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এ স্রার বিষয়বস্তুর সাথে যে ঘটনা পরম্পরার সম্পর্ক রয়েছে, তার স্ত্রপাত ঘটেছে হোদাইবিয়ার সন্ধি থেকে। হোদাইবিয়া পর্যন্ত ছ' বছরের অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ফলে আরবের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ এলাকায় ইসলাম একটি স্সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ সমাজের ধর্ম, একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং একটি বয়ং সম্পূর্ণ বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। হোদাইবিয়ার চ্ক্তি বান্ধরিত হবার পর এ ধর্ম বা দীন আরো বেশী নিরাপদ ও নির্মান্ধটি পরিবেশে চারদিকে প্রভাব বিস্তার করার স্যোগ পেয়ে যায়। এরপর ঘটনার গতিধারা দৃ'টি বড় বড় খাতে প্রবাহিত হয়। আরো সামনে অগ্রসর হয়ে ঐ দৃ'টি খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলাফশ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। এর মধ্যে একটির সম্পর্ক ছিল আরবের সাথে এবং অন্যটির রোম সাম্রাজ্যের সাথে।

#### আরব বিজয়

হোদাইবিয়ার সন্ধির পর আরবে ইসলামের প্রচার, প্রসারের জন্য এবং ইসলামী শক্তি সুসংহত করার জন্য যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তার ফলে মাত্র দু'বছরের মধ্যেই ইসলামের প্রভাব বলয় এত বেড়ে যায় এবং তার শক্তি এতটা পরাক্রান্ত ও প্রতাপশালী

১. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা মায়েদা ও সূরা ফাত্হ–এর ভ্মিকা।

হয়ে ওঠে যে, পুরাতন জাহেলিয়াত তার মোকাবিলায় অসহায় ও শক্তিহীন হয়ে পডে। অবশেষে কুরাইশদের অতি উৎসাহী লোকেরা নিজেদের পরাজয় আসন দেখে আর সংযত থাকতে পারেনি। তারা হোদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে। এ সন্ধির বাঁধন থেকে মৃক্ত হয়ে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে একটা চূড়ান্ত যুদ্ধ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু এ চুক্তি ভংগের পর নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আর গুছিয়ে নেবার কোন সুযোগ দেননি। তিনি ৮ হিজরীর রমযান মাসে আক্ষিকভাবে মঞ্চা আক্রমণ করে তা দখল করে নেন। এরপর প্রাচীন জাহেলী শক্তি হোনায়েনের ময়দানে তাদের শেষ মরণকামড় দিতে চেষ্টা করে। সেখানে হাওয়াযিন, সাকীফ, নদর, জুসাম এবং জন্যান্য কতিপয় জাহেলিয়াতপন্থী গোত্র তাদের পূর্ণ শক্তির সমাবেশ ঘটায়। এডাবে তারা মক্কা বিজয়ের পর যে সংস্থারমূলক বিপ্রবটি পূর্ণভার পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল ভার পথ রোধ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু ভাদের এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। হোনায়েন যুদ্ধে তাদের পরাজয়ের সাথে সাথেই আরবের ভাগ্যের চূড়ান্ত काग्रमाना रुख याग्र। यात्र व काग्रमाना रुष्ट, यात्रवर्क वर्यन मातन्त्र रैमनाम रिस्मरवरे টিকে থাকতে হবে। এ ঘটনার পর পুরো এক বছর যেতে না যেতেই আরবের বেশীর ভাগ এশাকার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। এ অবস্থায় জাহেলী ব্যবস্থার শুধুমাত্র কতিপয় বিচ্ছির লোক দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। উত্তরে রোম সামাজ্যের সীমান্তে সে সময়ে যেসব ঘটনা ঘটে চলছিল তা ইসলামের এ সম্প্রসারণ ও বিজয়কে পূর্ণতায়-পৌছতে আরো বেশী করে সাহায্য করে। সেখানে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দুঃসাহসিকতার সাথে ৩০ হাজারের বিরাট বাহিনী নিয়ে যান এবং রোমীয়রা যেভাবে তীর মুখোমুখি হবার ঝুঁকি না নিয়ে পিঠটান দিয়ে নিজেদের দুর্বলতার প্রকাশ ঘটায় তাতে সারা ভারবে তাঁর ও তাঁর দীনের অপ্রতিরোধ্য প্রতাপ ও অজেয় ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এর ফলশ্রুতিতে তাবুক থেকে ফিরে আসার সাথে সাথেই তাঁর<sup>্</sup>কাছে একের পর এক প্রতিনিধি দল আসতে থাকে আরবের বিভিন্ন প্রত্যম্ভ এলাকা থেকে। তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাঁর বশ্যতা <del>ও</del> আনুগত্য স্বীকার করে।<sup>২</sup> এ অবস্থাটিকেই কুরআনে এড়াবে বর্ণনা করা হয়েছে :

اذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ وَرَايَتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللّهِ اَفْوَاجًا "যখন আল্লাহর সাহায্য এসে গেলো ও বিজয় লাভ হলো এবং ত্মি দেখলে লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছে।"

#### তাবুক অভিযান

মঞ্চা বিজয়ের আগেই রোম সাম্রাজ্যের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছিল। হোদাইবিয়ার সন্ধির পর নবী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে

- ১. সুরা ভানফালের ৪৩ টীকা দেখুন।
- ২ মুহান্দিসগণ এ প্রসংগে বেসব গোত্র, সরদার, আমীর ও বাদশাহদের প্রতিনিধি দলের নাম উল্লেখ করেছেন তাদের সংখ্যা ৭০ পর্যন্ত পৌছে। এরা আরবের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম সব এলাকা থেকেই এসেছিল।

আরবের বিভিন্ন অংশে যেসব প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি দল গিয়েছিল উত্তর দিকে সিরিয়া সীমান্তের লাগোয়া গোত্রগুলোর মধ্যে। তাদের বেশীর ভাগ ছিল সুষ্টান এবং রোম সামাজ্যের প্রভাবাধীন। তারা 'বাতৃত্ ডালাহ' (অথবা বাতৃ-আত্লাহ) নামক স্থানে ১৫ জন মুসলমানকে হত্যা করে। কেবলমাত্র প্রতিনিধি দলের নেতা হযরত কা'ব ইবনে উমাইর গিফারী প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। একই সময়ে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুসরার গবর্ণর তরাহ্বীল ইবনে আমরের নামেও দাওয়াত নামা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেও তার দৃত হারেস ইবনে উমাইরকে হত্যা করে। এ সরদারও ছিল খৃষ্টান এবং সরাসরি রোমের কাইসারের হকুমের অনুগত। এসব কারণে নবী সাক্রাক্সাই আলাইহি ওয়া সাক্লাম ৮ হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে তিন হাজার মুজাহিদদের একটি সেনাবাহিনী সিরিয়া সীমান্তের দিকে পাঠান। ভবিষ্যতে এ এলাকাটি যাতে মুসলমানদের জন্য নিরাপদ হয়ে যায় এবং এখানকার লোকেরা মুসলমানদেরকে দুর্বল মনে করে তাদের ওপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি করার সাহস না করে, এ-ই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এ সেনাদলটি মা'ন্দান নামক স্থানের কাছে পৌছার পর জানা যায়, ভরাহ্বীল ইবনে আমর এক লাখ সেনার একটি বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের মোকাবিশায় আসছে। ওদিকে রোমের কাইসার হিম্স নামক স্থানে সশরীরে উপস্থিত। তিনি নিজের তাই খিয়োডরের নেতৃত্বে ভারো এক নাখের একটি সেনাবাহিনী রওয়ানা করে দেন। কিছু এসব ভাতংকজনক খবরাখবর পাওয়ার পরও তিন হাজারের এ প্রাণোৎসর্গী ছোট্ট মূজাহিদ বাহিনীটি অগ্রসর হতেই থাকে। অবশেষে তারা মূতা নামক স্থানে শুরাহবীলের এক লাখের বিরাট বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে **লিঙ** হয়। এ অসম সাহসিকতা দেখানোর হলে মুসলিম মুজাহিদদের পিষ্ট হয়ে চিড়ে চ্যান্টা হয়ে যাওয়াটাই ছিল বাভাবিক। কিন্তু সারা ভারব দেশ এবং সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য বিশয়ে ভঙিত হয়ে দেখলো যে, এক ও তেত্রিশের এ মোকাবিলায়ও কাফেররা মুসলমানদের ওপর বিজয়ী হতে পারলো না। এ দ্বিনিসটিই সিরিয়া ও তার সংলগ্ন এলাকার বসবাসকারী স্বাধা স্বাধীন আরব গোত্রগুলোকে এমনকি ইরাকের নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসকারী পারস্য সমাটের প্রভাবাধীন নজ্দী গোত্রগুলোকেও ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করে। তাদের হাজার হাজার গোক ইস্লাম এহণ করে। বনী সুলাইম (আবাস ইবনে মিরদাস সুলামী ছিলেন তাদের সরদার), আশভা, গাত্ফান, যুব্ইয়ান ও ফাযারাহ গোত্রের লোকেরা এ সময়ই ইসলাম গ্রহণ করে। এ সময়ই রোম সামাজ্যের আরবীয় সৈন্য দলের একজন সেনাপতি ফার্ভয়া ইবনে আমর আলজুযামী মুসলমান হন। তিনি নিজের ঈমানের এমন অকাট্য প্রমাণ পেল করেন, যা দেখে আলেপালের সব এলাকার লোকেরা বিষয়ে হতচকিত হয়ে পড়ে। ফারওয়ার ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে কাইসার তাঁকে গ্রেফতার করিয়ে নিজের দরবারে আনেন। তাঁকে দু'টি জিনিসের মধ্যে যে কোন একটি নির্বাচন করার ইখতিয়ার দেন। তীকে বলেন, ইসলাম ত্যাগ করো। তাহলে তোমাকে শুধু মুক্তিই দেয়া হবে না বরং আগের পদমর্যাদাও বহাল করে দেয়া হবে। অথবা মুসলমান থাকো। কিন্তু এর ফলে তোমাকে মৃত্যুদও দেয়া হবে। তিনি ধীর স্থিরভাবে চিস্তা করে ইসলামকে নির্বাচিত করেন এবং সত্যের পথে প্রাণ বিসর্জন দেন। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে কাইসার তার সামাজ্যের বিরুদ্ধে উদ্ভূত এক ভয়াবহ 'হুমকির' বরূপ উপলব্ধি করেন, যা স্বারবের মাটিতে সৃষ্ট হরে তার সামাজ্যের দিকে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছিল।

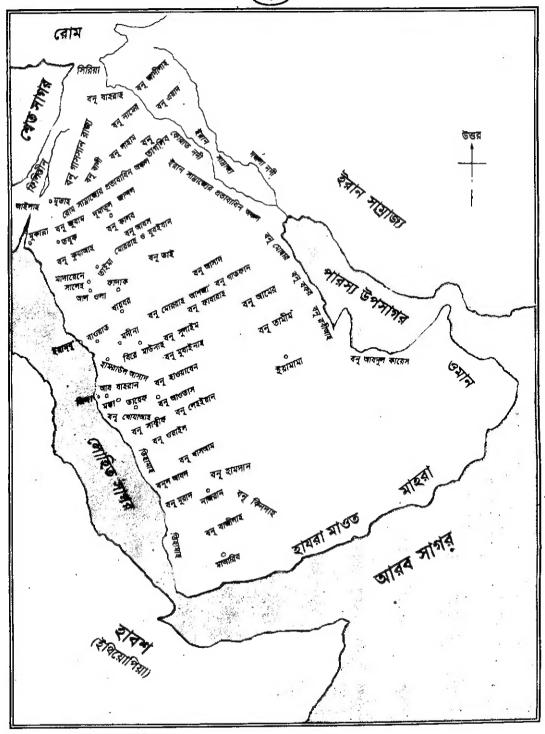

তাবুক যুদ্ধকালীন অবস্থায় আরবের চিত্র

পরের বছর কাইসার মুসলমানদের মুতা যুদ্ধের শাস্তি দেবার জন্য সিরিয়া সীমান্তে সামরিক প্রস্তুতি শুরু করে দেন। তার অধীনে গাসসানী ও অন্যান্য আরব সরদাররা সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে বেখবর ছিলেন না। একেবারেই নগণ্য ও তুচ্ছ যেসব ব্যাপার ইসলামী আন্দোলনের ওপর সামান্যতমও অনুকৃষ বা প্রতিকৃষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তার প্রত্যেকটি সম্পর্কে তিনি সর্বক্ষণ সচেতন ও সতর্ক থাকতেন। এ প্রস্তৃতিগুলোর অর্থ তিনি সংগে সংগেই বুঝে ফেলেন। কোন প্রকার ইতন্তত না করেই কাইসারের বিশাল বিপুল শক্তির সাথে তিনি সংঘর্ষে লিঙ হবার ফায়সালা করে ফেলেন। এ সময় সামান্যতমও দুর্বলতা দেখানো হলে এতদিনকার সমস্ত মেহনত ও কাজ বরবাদ হয়ে যেতো। একদিকে হোনায়েনে আরবের যে ক্ষয়িষ্টু ও মুমূর্ব্ জাহেণিয়াতের বুকে সর্বশেষ আঘাত হানা হয়েছিল তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো এবং অন্যদিকে মদীনার যে মৃনাফিকরা আবু আমের রাহেবের মধ্যস্থতায় গাসসানের খ্রীস্টান বাদশাহ এবং স্বয়ং কাইসারের সাথে গোপন যোগসাজশে লিও হয়েছিল। উপরস্তু যারা নিজেদের দুষ্কর্মের ওপর দীনদারীর প্রলেপ লাগাবার ছন্য মদীনার সংলগ্ন এলাকায় "মসজিদে দ্বিরার" (ইসলামী মিল্লাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে তৈরী মসজিদ) নির্মাণ করেছিল, তারা পিঠে ছুরি বসিয়ে দিতো। সামনের দিক থেকে কাইসার আক্রমণ করতে আসছিল। ইরানীদের পরাজিত করার পর দূরের ও কাছের সব এশাকায় তার দোর্দণ্ড প্রতাপ ও দাপট ছড়িয়ে পড়েছিল। এ তিনটি ভয়ংকর বিপদের সমিলিত আক্রমণের মুখে ইসলামের অর্জিত বিজয় অক্সাত পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারতো। তাই, যদিও দেশে দূর্ভিক্ষ চলছিল, আবহাওয়া ছিল প্রচণ্ড গরম, ফসল পাকার সময় কাছে এসে গিয়েছিল, সভয়ারী ও সাজ-সরজামের ব্যবস্থা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল। অর্থের অভাব ছিল প্রকট এবং দুনিয়ার দু'টি বৃহত্তম শক্তির একটির মোকাবিলা করতে হচ্ছিল; তবুও আল্লাহর নবী এটাকে সত্যের দাওয়াতের জন্য জীবন-মৃত্যুর ফায়সাগা করার সময় মনে করে এ অবস্থায়ই যুদ্ধ প্রস্তৃতির সাধারণ ঘোষণা জারি করে দেন। এর আগের সমস্ত যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কাউকে বলতেন না কোন্দিকে যাবেন এবং কার সাথে মোকাবিলা করতে হবে। বরং মদীনা থেকে বের হবার পরও অভীষ্ট মন্যিলের দিকে যাবার সোজা পথ না ধরে তিনি অন্য বাঁকা পথ ধরতেন। কিন্তু এবার তিনি এ আবরণটুকুও রাখণেন না। এবার পরিষ্কার বলে দিলেন যে, রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং সিরিয়ার দিকে যেতে হবে।

এ সময়টি যে অত্যন্ত নাজুক ছিল তা আরবের সবাই অনুভব করছিল। প্রাচীন জাহেলিয়াতের প্রেমিকদের মধ্যে যারা তখনো বেঁচে ছিল তাদের জন্য এটি ছিল শেষ আশার আলো। রোম ও ইসণামের এ সংঘাতের ফলাফল কি দাঁড়ায় সে দিকেই তারা অধীর আগ্রহে দৃষ্টি নিবন্ধ করে রেখেছিল। কারণ তারা নিজেরাও জানতো, এরপর আর কোথাও কোন দিক থেকেই আশার সামান্যতম ঝলকও দেখা দেবার কোন সম্ভাবনা নেই। মুনাফিকরাও এরি পেছনে তাদের শেষ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছিল। তারা নিজেদের "মসজিদে দিরার" বানিয়ে নিয়েছিল। এরপর অপেক্ষা করছিল, সিরিয়ার যুদ্ধে ইসলামের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটা মাত্রই তারা দেশের ভেতরে গোমরাহী ও অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দেবে। এখানেই শেষ নয়, বরং তারা তাবুকের এ অভিযানকে ব্যর্থ করার জন্য সম্ভাব্য

সব রকমের কৌশলও অবলম্বন করে। এদিকে নিষ্ঠাবান মুসলমানরাও পুরোপুরি অনুভব করতে পেরেছিলেন, যে আন্দোলনের জন্য বিগত ২২টি বছর ধরে তারা প্রাণপাত করে এসেছেন বর্তমানে তার ভাগ্যের চূড়ান্ত ফায়সালা হবার সময় এসে পড়েছে। এ সময় সাহস দেখাবার অর্থ দীড়ায়, সারা দুনিয়ার ওপর এ আন্দোলনের বিজয়ের দরজা খুলে যাবে। অন্যদিকে এ সময় দুর্বলতা দেখাবার অর্থ দাঁড়ায়, খোদ আরব দেশেও একে পাত্তাড়ি শুটিয়ে ফেলতে হবে। কাজেই এ অনুভূতি সহকারে সত্যের নিবেদিত প্রাণ সিপাহীরা চরম উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে যুদ্ধের প্রস্তৃতি গ্রহণ করেন। যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম যোগাড় করার ব্যাপারে প্রত্যেকেই নিজের সামর্থের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে অংশগ্রহণ করেন। হ্যরত উসমান (রা) ও হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) বিপুল অর্থ দান করেন। হ্যরত উমর (রা) তার সারা জীবনের উপার্জনের অর্ধেক এনে রেখে দেন। হ্যরত আবু বকর (রা) তাঁর সঞ্চিত সম্পদের সবটাই নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করেন। গরীব সাহাবীরা মেহনত মজদুরী করে যা কামাই করতে পেরেছিলেন তার সবটুকু উৎসর্গ করেন। মেয়েরা নিজেদের গইনা খুলে ন্যরানা পেশ করেন। চারদিক থেকে দলে দলে আসতে থাকে প্রাণ উৎসর্গকারী স্বেচ্ছাসেবকদের বাহিনী। তারা আবেদন জ্বানান, বাহন ও অন্ত্র শক্তের ব্যবস্থা হয়ে গেলে আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত। যারা সওয়ারী পেতেন না তারা কাঁদতে থাকতেন। তারা এমনভাবে নিজেদের অন্তরিকতা ও মানসিক অস্থিরতা প্রকাশ করতে থাকতেন যার ফলে রাসূলে পাকের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো। এ ঘটনাটি কার্যত মুমিন ও মুনাফিক চিহ্নিত করার একটি মানদণ্ডে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি এ সময় কোন ব্যক্তি পেছনে থেকে যাওয়ার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, ইসলামের সাথে তার সম্পর্কের দাবী সত্য কিনা সেটাই সন্দেহজনক হয়ে পড়তো। কাজেই তাবুকের পথে যাওয়ার সময় সফরের মধ্যে যেসব ব্যক্তি পেছনে থেকে যেতো সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাক্সাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তাদের খবর পৌছিয়ে দিতেন। এর জবাবে তিনি সংগে সংগেই স্বতফুর্তভাবে বলে ফেলতেন ঃ

دعوه فأن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم ، وأن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه -

"যেতে দাও, যদি তার মধ্যে ভালো কিছু থেকে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাকে আবার তোমাদের সাথে মিলিয়ে দেবেন। আর যদি অন্য কোন ব্যাপার হয়ে থাকে, তাহলে শোকর করো যে, আল্লাহ তার ভণ্ডামীপূর্ণ সাহচর্য থেকে তোমাদের বাঁচিয়েছেন।"

১ হিজরীর রজব মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৩০ হাজারের মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার পথে রওয়ানা হন। তাঁর সাথে ছিল দশ হাজার সওয়ার। উটের সংখ্যা এত কম ছিল যে, এক একটি উটের পিঠে কয়েক জন পালাক্রমে সওয়ার হতেন। এর ওপর ছিল আবার গ্রীশ্বের প্রচণ্ডতা। পানির স্বন্ধতা সৃষ্টি করেছিল আরো এক বাড়ি সমস্যা। কিন্তু এ নাজুক সময়ে মুসলমানরা যে সান্ধা ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দেন তার ফল তারা তাব্কে পৌছে হাতে হাতে পেয়ে যান। সেখানে পৌছে তারা জানতে পারেন, কাইসার ও তার অধীনস্থরা সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার পরিবর্তে নিজেদের সেনা বাহিনী সীমান্ত থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। এখন এ সীমান্তে আর কোন দৃশমন নেই। কাজেই

এখানে যুদ্ধেরও প্রয়োজন নেই। সীরাত রচয়িতারা এ ঘটনাটিকে সাধারণত এমনভাবে লিখে গেছেন যাতে মনে হবে যেন সিরিয়া সীমান্তে রোমীয় সৈন্যদের সমাবেশ সম্পর্কে যে খবর রস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছে তা আদতে ভূলইছিল। অথচ আসল ঘটনা ছিল এই যে, কাইসার সৈন্য সমাবেশ ঠিকই শুক্ত করেছিল। কিন্তু তার প্রস্তুতি শেষ হবার আগেই যখন রস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোকাবিলা করার জন্য পৌছে যান তখন সে সীমান্ত থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয়া ছাড়া আর কোন পথ দেখেনি। মৃতার যুদ্ধে এক লাখের সাথে ও হাজারের মোকাবিলার যে দৃশ্য সে দেখেছিল তারপর খোদ নবী করীমের সো) নেতৃত্বে ৩০ হাজারের যে বাহিনী এগিয়ে আসছিল সেখানে লাখ দু'লাখ সৈন্য মাঠে নামিয়ে তার সাথে মোকাবিলা করার হিমত তার ছিল না।

কাইসারের এভাবে পিছু হটে যাওয়ার ফলে যে নৈতিক বিজয় লাভ হলো, এ পর্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যথেষ্ট মনে করেন। তিনি তাবুক থেকে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সিরিয়া সীমান্তে প্রবেশ করার পরিবর্তে এ বিজয় থেকে যত দূর সম্ভব রাজনৈতিক ও সামরিক ফায়দা হাসিল করাকেই অগ্রাধিকার দেন। সে জন্যই তিনি তাবুকে ২০ দিন অবস্থান করে রোম সাম্রাজ্য ও দারুল ইসলামের এলাকায় যে বহু সংখ্যক ছোট ছোট রাজ্য এতদিন রোমানদের প্রভাবাধীনে ছিল। সামরিক চাপ সৃষ্টি করে তাদেরকে ইসশামী সাম্রাচ্ছ্যের অনুগত করদ রাচ্ছ্যে পরিণত করেন। এভাবে দুমাত্ল জান্দালের খৃষ্টান শাসক উকাইদির ইবনে আবদুল মালিক কিন্দী, আইলার খৃষ্টান শাসক ইউহারা ইবনে রুবাহ এবং অনুরূপ মাকনা, জারবা ও আয্রূহের খৃষ্টান শাসকরাও জিযিয়া দিয়ে মদীনার বশ্যতা স্বীকার করে। এর ফলে ইসলামী সামাজ্যের সীমানা সরাসরি রোম সামাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়। রোম সম্রাটরা যেসব আরব গোত্রকে এ পর্যন্ত আরবদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে আসছিল এখন তাদের বেশীর ভাগই রোমানদের মোকাবিশায় মুসলমানদের সহযোগী হয়ে গেল। এভাবে রোম সামাজ্যের সাথে একটি দীর্ঘ মেয়াদী সংঘর্ষে লিঙ্ক হবার আগে ইসলাম সমগ্র আরবের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ ও বীধন মজবুত করে নেবার পূর্ণ সুযোগ পেয়ে যায়। এটাই হয় এ ক্ষেত্রে তার সবচেয়ে বড় লাভ। এতদিন পর্যন্ত যারা প্রকাশ্যে মুশরিকদের দলভুক্ত থেকে অথবা মুসলমানদের দলে যোগদান করে পরদার অন্তরালে মুনাফিক হিসেবে অবস্থান করে প্রাচীন জাহেলীয়াতের পুনর্বহালের আশায় দিন গুণছিল তাবুকের এ বিনা যুদ্ধে বিজয় লাভের ঘটনা তাদের কোমর ভেংগে দেয়। এ সর্বশেষ ও চূড়ান্ত হতাশার ফলে তাদের অধিকাণ্ডশের জন্য ইসলামের কোলে আশ্রয় নেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আর যদি বা তাদের নিজেদের ইসলামের নিয়ামতলাভের সুযোগ নাও থেকে থাকে, তবে কমপকে তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য সম্পূর্ণরূপে ইসলামের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না। এরপর একটি নামমাত্র সংখ্যালঘু গোষ্ঠী তাদের শিরক ও জাহেলী কার্যক্রমে অবিচল থাকে। কিন্তু তারা এত বেশী হীনবল হয়ে পড়ে যে, ইসলামের যে সংস্কারমূলক বিপ্লবের জন্য আল্লাহ তার নবীকে পাঠিয়েছিলেন তার পূর্ণতা সাধনের পথে তারা সামান্যতমও বাধা সৃষ্টি করতে সমর্থ ছিল না।

#### আলোচ্য বিষয় ও সমস্যাবলী

এ পটভূমি সামনে রেখে আমরা সে সময় যেসব বড় বড় সমস্যা দেখা দিয়েছিল এবং সূরা তাওবায় যেগুলো আলোচিত হয়েছে, সেগুলো সহজেই চিহ্নিত করতে পারি। সেগুলো হচ্ছে।

- ১। এখন যেহেতু সমগ্র আরবের শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে মুমিনদের হাতে এসে গিয়েছিল এবং সমস্ত প্রতিবন্ধক শক্তি নির্জীব ও নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল, তাই আরবদেশকে পূর্ণাঙ্গ দারুল ইসলামে পরিণত করার জন্য যে নীতি অবলয়ন করা অপরিহার্য ছিল তা সুম্পষ্টভাবে বিবৃত করতে আর বিলয় করা চলে না। তাই নিম্নোক্ত আকারে তা পেশ করা হয় ঃ
- (ক) আরব থেকে শিরককে চূড়ান্তভাবে নির্মূল করতে হবে। প্রাচীন মুশরিকী ব্যবস্থাকে পুরোপুরি খতম করে ফেলতে হবে। ইসলামের কেন্দ্র যেন চিরকালের জন্য নির্ভেজাল ইসলামী কেন্দ্রে পরিণত হয়ে যায়, তা নিচিত্র করতে হবে। জন্য কোন অনৈসলামী উপাদান যেন সেখানকার ইসলামী মেজায ও প্রকৃতিতে অনুপ্রবেশ করতে এবং কোন বিপদের সময় আভ্যন্তরীণ ফিত্নার কারণ হতে না পারে। এ উদ্দেশ্যে মুশরিকদের সাথে সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করার এবং তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ বাতিল করার কথা ঘোষণা করা হয়।
- (খ) কাবা ঘরের ব্যবস্থাপনা মুমিনদের হাতে এসে যাবার পর, একান্ডভাবে আল্লাহর বন্দেগী করার জন্য উৎসর্গতি সেই ঘরটিতে আবারো আগের মত মূর্তিপূজা হতে থাকবে এবং তার পরিচালনা ও পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব এখনো মুশরিকদের হাতে বহাল থাকবে, এটা কোনক্রমেই সংগত হতে পারে না। তাই হকুম দেয়া হয় ঃ আগামীতে কাবা ঘরের পরিচালনা ও অভিভাবকত্বের দায়িত্বও তাওহীদবাদীদের হাতেই ন্যস্ত থাকা চাই। আর এ সংগে বায়ত্ল্লাহর চতুসীমার মধ্যে শিরক ও জাহেলীয়াতের যাবতীয় রসম–রেওয়াজ বল প্রয়োগে বন্ধ করে দিতে হবে। বরং এখন থেকে মুশরিকরা আর এ ঘরের ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে পারবে না। তাওহীদের মহান অগ্রণী পুরুষ ইবরাহীমের হাতে গড়া এ গৃহটি আর শিরক দারা কল্বিত হতে না পারে তার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।
- (গ) আরবের সাংস্কৃতিক জীবনে জাহেলী রসম রেওয়াজের যেসব চিহ্ন এখনো অন্ধুপ্র ছিল নতুন ইসলামী যুগে সেগুলোর প্রচলন থাকা কোনক্রমেই সমিচীন ছিল না। তাই সেগুলো নিশ্চিহ্ন করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। "নাসী" (ইচ্ছাকৃতভাবে হারাম মাসকে হালাল ও হালাল মাসকে হারাম নির্দিষ্ট করে নেয়া)'র নিয়মটা ছিল সবচেয়ে খারাপ প্রথা। তাই তার ওপর সরাসরি আঘাত হানা হয়েছে। এ আঘাতের মাধ্যমে জাহেলীয়াতের অন্যান্য নিদর্শনগুলোর ব্যাপারে মুসলমানদের করণীয় কী। তাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে।
- ২। জারবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম পূর্ণতায় পৌছে যাবার পর সামনে যে দিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টি ছিল সেটি হলো, জারবের বাইরে আল্লাহর সত্য দীনের প্রভাব-বলয় বিস্তৃত করা। এ পথে রোম ও ইরানের রাজনৈতিক শক্তি ছিল সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। আরবের কার্যক্রম শেষ হবার পরই তার সাথে সংঘর্ষ বাধা ছিল জনিবার্য। তাছাড়া পরবর্তী পর্যায়ে জন্যান্য জমুসলিম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাগুলোর সাথেও এমনি ধরনের

সংঘাত ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হওয়া ছিল স্বাভাবিক। তাই মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়, জারবের বাইরে যারা সত্য দীনের জনুসারী নয়, তারা ইসলামী কর্তৃত্বের প্রতি বশ্যতা ও জানুগত্যের স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত শক্তি প্রয়োগ করে তাদের স্বাধীন ও সার্বভৌম শাসন কর্তৃত্ব থতম করে দাও। জবশ্য জাল্লাহর সত্য দ্বীনের প্রতি ঈমান জানার ব্যাপারটি তাদের ইচ্ছাধীন। তারা চাইলে ঈমান জানতে পারে, চাইলে নাও জানতে পারে। কিন্তু জাল্লাহর যমীনে নিজেদের হকুম জারি করার এবং মানব সমাজের কর্তৃত্ব ও পরিচালনা ব্যবস্থা নিজেদের হাতে রেখে মানুষের ওপর এবং তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের ওপর নিজেদের গোমরাহীসমূহ জোরপূর্বক চাপিয়ে দেবার কোন অধিকার তাদের নেই। বড় জোর তাদেরকে এতটুকু স্বাধীনতা দেয়া যেতে পারে যে, তারা নিজেরা চাইলে পথভ্রই হয়ে থাকতে পারবে। কিন্তু সে জন্য শর্ত হচ্ছে, তাদের জিযিয়া জাদায় করে ইসলামী শাসন কর্তৃত্বের অধীন থাকতে হবে।

- ৩। মুনাফিক সংক্রান্ত বিষয়টি ছিল তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাময়িক বৃহন্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তাদের ব্যাপারে এ পর্যন্ত উপেক্ষা ও এড়িয়ে যাবার নীতি অবলম্বন করা হচ্ছিলো। এখন যেহেতৃ বাইরের বিপদের চাপ কমে গিয়েছিল বরং একেবারে ছিলই না বললে চলে, তাই ছকুম দেয়া হয়, আগামীতে তাদের সাথে আর নরম ব্যবহার করা যাবে না। প্রকাশ্য সত্য অস্বীকারকারীদের সাথে যেমন কঠোর ব্যবহার করা হয় তেমনি কঠোর ব্যবহার গোপন সত্য অস্বীকারকারীদের সাথেও করা হবে। এ নীতি অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক যুদ্ধের প্রস্তৃতি পর্বে সুওয়াইলিমের গৃহে আগুন লাগান। সেখানে মুনাফিকদের একটি দল মুসলমানদেরকে যুদ্ধে যোগদান করা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে প্রচারাভিযান চালাবার জন্য জমায়েত হতো। আবার এ নীতি অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক থেকে ফিরে আসার পর সর্বপ্রথম "মসজিদে দিরার" ভেংগে ফেলার ও জ্বালিয়ে দেবার ছকুম দেন।
- ৪। নিষ্ঠাবান মুমিনদের কতকের মধ্যে এখনো পর্যন্ত যে সামান্য কিছু সংকল্পের দুর্বলতা রয়ে গিয়েছিল তার চিকিৎসারও প্রয়োজন ছিল। কারণ ইসলাম এখন আন্তরজাতিক প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে চলেছে। যে ক্ষেত্রে মুসলিম আরবকে একাকী সারা অমুসলিম দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে হবে সে ক্ষেত্রে ইসলামী সংগঠনের জন্য ইমানের দুর্বলতার চাইতে বড় কোন আভ্যন্তরীণ বিপদ থাকতে পারে না। তাই তাবুক যুদ্ধের সময় যারা অলসতা ও দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছিল অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাদের তিরস্কার ও নিন্দা করা হয়। যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদের ন্যায়সঙ্গত ওযর ছাড়াই পিছনে থেকে যাওয়াটাকে একটা মুনাফেকসুলভ আচরণ এবং সাচা ইমানদার না হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়। ভবিষ্যতের জন্য দ্বর্থহীন কঠে জানিয়ে দেয়া হয়, আল্লাহর কালেমাকে বুলল করার সংগ্রাম এবং কুফর ও ইসলামের সংঘাতই হচ্ছে মুমিনের ইমানের দাবী যাচাই করার আসল মানদণ্ড। এ সংঘর্ষে যে ব্যক্তি ইসলামের জন্য ধন–প্রাণ, সময় ও শ্রম ব্যয়় করতে ইতন্তত করবে তার ইমান নির্ভরযোগ্য হবে না। অন্য কোন ধর্মীয় কাজের মাধ্যমে এ ক্ষেত্রের কোন জভাব পুরণ করা যাবে না।

এসব বিষয়ের প্রতি নজর রেখে সূরা তাওবা অধ্যয়ন করলে এর যাবতীয় বিষয় সহচ্ছে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।



بَرَاءَةً مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اللهِ مَنَ الْمُشْرِكِينَ أَنْ فَسِيْحُوا فِي الْأَرْضِ اَرْبَعَهَ اَشْهُرِ وَاعْلَمُوا اَنْكُرْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِيُوا الْكَيِّمُ مُخْزِى اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِيُوا الْكَيِّمِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِيُوا الْكَيِّمِ اللهِ وَرَسُولُهُ فَي اللهِ وَرَسُولُهُ فَا النَّاسِيُوا الْكَيْمِ اللهِ وَرَسُولُهُ فَا النَّاسِيُوا اللَّهُ مَنْ وَرَسُولُهُ فَا إِنْ تَوَلَّمُ اللَّهُ مَنْ وَرَسُولُهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لِعْلَالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الل

সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করা হলো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষথেকে, যেসব মুশরিকের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে তাদের সাথে। বিকাজেই তোমরা দেশের মধ্যে আরো চার মাসকাল চলাফেরা করে নাও এবং জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম ও শক্তিহীন করতে পারবে না। আর আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের অবশ্যই লাঞ্ছিত করবেন।

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে বড় হজ্জের দিনে সমস্ত মানুষের প্রতি সাধারণ ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ "আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রসূলও। এখন যদি তোমরা তাওবা করে নাও তাহলে তা তোমাদেরই জন্য ভাল। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে খুব ভাল করেই বুঝে নাও, তোমরা আল্লাহকে শক্তি সামর্থহীন করতে পারবে না। আর হে নবী। অশ্বীকারকারীদের কঠিন আ্যাবের সুখবর দিয়ে দাও।

১. এ সুরার ভূমিকায় আমি বলে এসেছি, ৫ রুক্'র শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত এ ভাষণটি ৯ বিজরীতে এমন এক সময় নাযিল হয় যখন নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকরকে (রা) হজ্জের জন্য রওয়ানা করে দিয়েছিলেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর এটি নাযিল হলে সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লালাছ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করেন ঃ এটি হযরত আবু বকরের (রা) কাছে পাঠিয়ে দিন, তিনি হজ্জের সময় লোকদের এটি শুনিয়ে দেবেন। কিন্তু তিনি বলেন, এ শুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ঘোষণা আমার পক্ষ থেকে

আমারই ঘরের এক জনের করা উচিত। কাজেই তিনি হযরত আলীকে (রা) এ কাজে নিযুক্ত করেন। এ সংগে তাঁকে নির্দেশ দেন, হাজীদের সাধারণ সমাবেশে আল্লাহর এ বাণী শুনিয়ে দেবার পর নিম্নলিখিত চারটি কথাও যেন ঘোষণা করে দেন। এক, দীন ইসলাম গ্রহণ করতে অধীকার করে এমন কোন ব্যক্তি জানাতে প্রবেশ করবে না। দুই, এ বছরের পরে আর কোন মুশরিক হত্যে করতে আসতে পারবে না। তিন, বাইত্ল্লাহর চারদিকে উলংগ অবস্থায় তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ। চার, যাদের সাথে আল্লাহর রস্লের চুক্তি অক্ষুগ্ল আছে অর্থাৎ যারা চুক্তি ভঙ্ক করেনি, চুক্তির সময়সীমা পর্যন্ত হান করা হবে।

এ প্রসংগে জানা থাকা দরকার, মকা বিজয়ের পর ইসলামী যুগে প্রথম হজ্জ জনুষ্ঠিত হয় ৮ হিজরীতে প্রাচীন পদ্ধতিতে। ৯ হিজরীতে মুসলমানরা এ দিতীয় হজ্জটি সম্পন্ন করে নিজন্ব পদ্ধতিতে এবং জন্যদিকে মুশরিকরা করে তাদের নিজন্ব পদ্ধতিতে। এরপর ১০ হিজরীতে তৃতীয় হজ্জ জনুষ্ঠিত হয় খালেস ইসলামী পদ্ধতিতে। এটিই বিখ্যাত বিদায় হজ্জ। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম দৃ'বছর হজ্জ করতে যাননি। তৃতীয় বছর শিরকের পুরোপুরি অবসান ঘটার পর তিনি হজ্জ আদায় করেন।

২. সূরা আনফালের ৫৮ আয়াতে একথা আলোচনা করা হয়েছে যে, কোন জাতির পক্ষথেকে যখন তোমাদের খেয়ানত করার তথা অঙ্গীকার ভংগ ও বিশ্বাসঘাতকতা করার আশংকা দেখা দেয় তখন প্রকাশ্যে তার চুক্তি তার মুখের ওপর ছুঁড়ে দাও এবং তাকে এ মর্মে সতর্ক করে দাও যে, এখন তোমাদের সাথে আমাদের আর কোন চুক্তি নেই। এরূপ ঘোষণা ও বিজ্ঞান্তি না দিয়ে কোন চুক্তিবদ্ধ জাতির বিরুদ্ধে সামরিক কার্যক্রম শুরু করে দেয়া মূলত বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর। এ নৈতিক বিধি অনুযায়ী চুক্তি বাতিল করার এ সাধারণ ঘোষণা এমনসব গোত্রের বিরুদ্ধে করা হয়েছে যারা অংগীকার করা ও চুক্তিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সবসময় ইসলামের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র পাকাতো এবং সুযোগ পেলেই সকল অংগীকার ও চুক্তি শিকেয় তুলে রেখে শক্রতায় লিঙ হতো। সে সময় যেসব গোত্রে শিরকের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাদের মধ্য থেকে কিনানাহ ও বনী দ্বামরাহ এবং হয়তো আরো এক আধটি গোত্র ছাড়া বাদবাকি সকল গোত্রের অবস্থা এ রকমই ছিল।

এ দায়িত্ব মুক্তি ও সম্পর্কছেদ সংক্রান্ত ঘোষণার ফলে আরবে শিরক ও মুশরিকদের অন্তিত্ব যেন কার্যত আইন বিরোধী (Out of Law) হয়ে গেলো। এখন আর তাদের জন্য সারাদেশে কোন আশ্রয়স্থল রইল না। কারণ দেশের বেশীরভাগ এলাকা ইসলামী শাসন কর্তৃত্বের আওতাধীন হয়ে গিয়েছিল। এরা নিজেদের জায়গায় বসে অপেক্ষা করছিল, রোম ও পারস্যের পক্ষ থেকে ইসলামী সালতানাত কখন বিপদের সমুখীন হবে অথবা নবী সাল্লাল্লান্থ আলাই হি ওয়া সাল্লাম কখন ইন্তিকাল করবেন, তখনই এরা অক্যাত চ্ক্তিডংগ করে দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু করে দেবে। কিন্তু আলাহ ও তার রস্ল সো) তাদের প্রতীক্ষিত সময় আসার আগেই তাদের পরিকল্পনার ছক উলটে দিলেন এবং তাদের থেকে দায়িত্ব মুক্তির কথা ঘোষণা করে তাদেরকে তিনটি পথের একটিকে বেছে নিতে বাধ্য করলেন। এক, তাদের যুদ্ধ করার জন্য তৈরী হতে হবে এবং ইসলামী শক্তির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিঙ হয়ে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিক্ত হয়ে যেতে হবে। দুই, তাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। তিন, তাদের ইসলাম গ্রহণ করতে হবে এবং দেশের বৃহত্তর অংশ আগেই যে শাসন ব্যবস্থার আওতাধীন চলে এসেছে তারই আয়ত্বে নিজেদেরকে ও নিজেদের এলাকাকে সোপর্দ করে দিতে হবে।

إِلَّا الَّذِينَ عَهَنْ تُثْرُ شِنَ الْمُشْرِ كِيْنَ ثُمِّرَ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يَظَاهِرُ وَا عَلَيْكُمْ اَحَلَّا فَا تِنْوُ اللهَ اللهُ عَهْدَ هُمْ الله مُنْ تِهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَقِيْنَ ﴿ وَا عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ

তবে যেসব মুশরিকের সাথে তোমরা চুক্তি করেছো তারপর তারা তোমাদের সাথে নিজেদের চুক্তি রক্ষায় কোন ক্রটি করেনি আর তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি তাদের ছাড়া। এ ধরনের লোকদের সাথে তোমরাও নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে। কারণ আল্লাহ তাকওয়া তথা সংযম অবলম্বনকারীদেরকে পছন্দ করেন। ে

এ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের প্রকৃত রহস্য ও যথার্থ যৌক্তিকতা অনুধাবন করার জন্য আমাদেরকে পরবর্তীকালে উদ্ভূত ইসলাম বর্দ্ধন আন্দোলনের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। আলোচ্য ঘটনার দেড় বছর পরে নবী সাক্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পরই দেশের বিভিন্ন এলাকায় এ অশুভ তৎপরতা ও গোলযোগ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার ফলে ইসলামের নব নির্মিত প্রাসাদটি আক্ষিকভাবে নড়ে ওঠে। ৯ হিজরীর এ সম্পর্কছেদের ঘোষণার মাধ্যমে যদি শিরকের সংগঠিত শক্তিকে খতম করে না দেয়া হতো এবং সারাদেশে ইতিমধ্যে ইসলামের নিয়ন্ত্রণে ক্ষমতা প্রাধান্য বিস্তার না করতো, তাহলে হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফত আমলের শুরুতেই মুরতাদ হওয়ার যে হিড়িক লেগে গিয়েছিল তার চেয়ে অন্তত দশগুণ বেশী শক্তি নিয়ে বিদ্রোহ ও গৃহ্দুদ্ধের ভয়াবহ তাগুব শুরু হয়ে যেতো। এ অবস্থায় ইসলামের ইতিহাসের চেহারাই হয়তো সম্পূর্ণ পান্টে যেতো।

- ৩. এ ঘোষণাটি হয়েছিল ৯ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে। নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে ভালভাবে চিন্তা—ভাবনা করার জন্য এ সময় থেকে ১০ হিজরী ১০ রবিউস সানী পর্যন্ত ৪ মাসের অবকাশ তাদেরকে দেয়া হয়। তারা যুদ্ধ করতে চাইলে যুদ্ধ করার জন্য তৈরী হোক। দেশ ত্যাগ করতে চাইলে এ সময়ের মধ্যে নিজেদের আশ্রয়স্থল খুঁজে নিক। আর যদি ইসলাম গ্রহণ করতে চায় তাহলে স্থিরমন্তিক্ষে তেবে–চিন্তে তা গ্রহণ করত।
- 8. অর্থাৎ ১০ যিলহজ্জ। একে "ইয়াওমুন নহর" বা যবেহ করার দিন বলা হয়। সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে : বিদায় হজ্জে ভাষণ দিতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লছে আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত জনতাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আজকের এ দিনটি কোন্ দিন? লোকেরা জবাব দেয় ঃ "ইয়াওমুন নহর"—আজ যবেহ করার দিন। তিনি বলেন ঃ জবাব দেয় ঃ "ইয়াওমুন নহর"—আজ যবেহ করার দিন। তিনি বলেন ঃ অর্থাৎ আজ হজ্জে আকবর তথা বড় হজ্জের দিন। এখানে বড় হজ্জ শব্দটি এসেছে হোট হজ্জের বিপশীত শব্দ হিসেবে। আরববাসীরা "উমরাহ"কে ছোট হজ্জ বলে থাকে। এর মোকাবিলায় যিলহজ্জের নির্দিষ্ট দিনগুলোতে যে হজ্জ করা হয় তাকে বলা হয় বড় হজ্জ।

فَإِذَا انْسَلَزِ الْاَشْهُرُ الْحُرُا فَاقْتُلُوا الْهُشْرِ كِيْنَ حَيْثُ وَجَلْتُمُوهُمْ وَاخْتُوا الْهُشْرِ كِيْنَ حَيْثُ وَجَلْتُمُوا وَاقَامُوا وَخُلُوهُمْ وَاحْمُرُ وَاقْعُلُوا لَمُمْرَكُلُّ مَرْصَلِ وَفَانَ تَابُوا وَاقَامُوا السَّلُوةُ وَاحْمُرُ وَاقَامُوا السَّلُوةُ وَاتْوَا الزِّكُوةَ فَخُلُّوا سَبِيلُهُمْ وَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْرُ وَ إِنْ اَحَلَّ اللهِ وَمُرَّا وَانَا اللهِ اللهِ اللهِ مُنَا اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنَا اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنَا اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

অতএব, হারাম মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে গেলে<sup>৬</sup> মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করো এবং তাদের ধরো, ঘেরাও করো এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকো। তারপর যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তাদের ছেড়ে দাও। <sup>৭</sup> আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। আর যদি মুশরিকদের কোন ব্যক্তি আশ্রয় প্রার্থনা করে তোমার কাছে আসতে চায় (যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে) তাহলে তাকে আল্লাহর কালাম শোনা পর্যন্ত আশ্রয় দাও, তারপর তাকে তার নিরাপদ জায়গায় পৌছিয়ে দাও। এরা অজ্ঞ বলেই এটা করা উচিত।

- ৫. অর্থাৎ যারা তোমাদের সাথে চুক্তি ভংগ করেনি তোমরা তাদের সাথে চুক্তি ভংগ করবে, এটা হবে তাকওয়া বিরোধী কাজ। আল্লাহর কাছে তারাই প্রিয় ও পছন্দনীয়, যারা সব অবস্থায় তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।
- ৬. পারিভাবিক অর্থে যে মাসগুলোকে হজ্জ ও উমরাহ করার সুবিধার জন্য হারাম মাস গণ্য করা হয়েছে, এখানে সে মাসগুলোর কথা বলা হয়নি। বরং মুশরিকদের যে চার মাসের অবকাশ দেয়া হয়েছিল সেই চারটি মাসের কথা এখানে বলা হয়েছে। যেহেতু এ অবকাশকালীন সময়ে মুশরিকদের ওপর আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্য জায়েয় ছিল না তাই এগুলোকে হারাম মাস বলা হয়েছে।
- ৭. অর্থাৎ কৃষ্ণর ও শিরক থেকে নিছক তাওবা করে নিলেই ব্যাপারটি খতম হয়ে যাবে না। বরং তাদের কার্যত নামায কায়েম করতে ও যাকাত দিতে হবে। এটা না হলে তারা যে কৃষ্ণরী ত্যাগ করে ইসলামকে অবলয়ন করেছে, একথা মেনে নেয়া যাবে না। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাছ আনহ মুরতাদ হবার ফিতনা দেখা দেবার সময় এ আয়াত থেকেই যুক্তি সংগ্রহ করে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর যারা গোলযোগ সৃষ্টি করেছিল তাদের একটি দল বলতো, আমরা ইসলামকে অস্বীকার করি না। আমরা নামায পড়তে প্রস্তুত কিন্তু যাকাত দেবো না। সাহাবায়ে কেরাম সাধারণভাবে এ ভেবে বিব্রত হচ্ছিলেন যে, এ ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে

كَيْفَ يَكُونَ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْلَّا عِنْكَ اللهِ وَعِنْكَرَسُولِ قَالَا النِّهِ الْمَرْ النَّ عَهْلُ الْمَعْ الْمَدُ اللهِ وَعِنْكَرَسُولِ قَالُولِيْنَ عَهْلُ الْمَعْ الْمَدُ الْمَدُ اللهِ عَنْكَ الْمَدُ اللهِ الله

#### ২ রুকু'

মৃশরিকদের জন্য ए ল্লাহ ও তাঁর রস্লের কাছে কোন নিরাপত্তার অংগীকার কেমন করে হতে পারে? তবে যাদের সাথে তোমরা, চুক্তি সম্পাদন করেছিলে মসজিদে হারামের কাছে, তাদের কথা স্বতন্ত্র। কাজেই যতক্ষণ তারা তোমাদের জন্য সোজা—সরল থাকে ততক্ষণ তোমরাও তাদের জন্য সোজা—সরল থাকো। কারণ আল্লাহ মৃত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন। তবে তাদের ছাড়া অন্য মৃশরিকদের জন্য কোন নিরাপত্তা চুক্তি কেমন করে হতে পারে, যখন তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা তোমাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পারলে তোমাদের ব্যাপারে কোন আত্মীয়তার পরোয়া করবে না এবং কোন অংগীকারের দায়িত্বও নেবে না। তারা মৃথের কথায় তোমাদের সন্তুই করার চেষ্টা করে কিন্তু তাদের মন তা অস্বীকার করে। তার আর তাদের অধিকাংশই তারেক। তারা আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্যতম মৃল্য গ্রহণ করে নি য়ছে। তারপর আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা যা করতে অভ্যন্ত, তা অত্যন্ত খারাপ কাজ।

কেমন করে তরবারি ওঠানো যেতে পারে? কিন্তু হযরত আবু বকর (রা) এ আয়াতটির বরাত দিয়ে বদলেন, আমাদের তো কেবলমাত্র যখন এরা শিরক থেকে তাওবা করবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাভ দেবে তখনই এদেরকে ছেড়ে দেবার ছকুম দেয়া হয়েছিল। কিন্তু যখন এ তিন শর্তের মধ্য থেকে একটি শর্ত এরা উড়িয়ে দিচ্ছে তখন আমরা এদের ছেড়ে দেই কেমন করে?

৮. অর্থাৎ যুদ্ধ চলার মাঝখানে যদি কোন শত্রু তোমাদের কাছে আবেদন করে, আমি ইসলামকে জানতে ও ব্ঝতে চাই তাহলে তাকে নিরাপত্তা দান করে নিজেদের কাছে আসতে দেয়া এবং তাকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝানো মুসলমানদের উচিত। তারপর যদি সে لايرْ قَبُونَ فِي مُوْ مِنِ اللَّهِ وَلَا ذِسَّةً وَالْوَالِكَ هُمُ الْمُعْتَلُونَ ﴿ فَانَ ثَابُوا وَاقَامُ وا السَّلُوةَ وَاتَوا الرَّكُوةَ فَاخُوانُكُمْ فِي الرِّيْنِ وَلَا يُعْرِفُوا وَلَقَامُ وَاللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ وَلَقَوْمِ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ وَلَقَامِلُونَ ﴿ وَإِنْ تَحَمُّوا الْهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

কোন মুমিনের ব্যাপারে তারা না আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা করে, আর না কোন অঙ্গীকারের ধার ধারে। আগ্রাসন ও বাড়াবাড়ি সবসময় তাদের পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। কাজেই যদি তারা তাওবা করে নেয় এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই। যারা জানে, তাদের জন্য আমার বিধান স্পষ্ট করে বর্ণনা করি। ১৪ আর যদি অঙ্গীকার করার পর তারা নিজেদের কসম ভংগ করে এবং তোমাদের দীনের ওপর হামলা চালাতে থাকে তাহলে কৃফরীর পতাকাবাহীদের সাথে যুদ্ধ করো। কারণ তাদের কসম বিশ্বাসযোগ্য নয়। হয়তো (এরপর তরবারির ভয়েই) তারা নিরম্ভ হবে। ১৫

ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে নিজেদের নিরাপন্তায় তাকে তার জাবাস স্থলে পৌছিয়ে দেয়া উচিত। এ ধরনের লোক, যারা নিরাপন্তা নিয়ে দারুল ইসলামে আসে, ইসলামী ফিকাহ শাব্রে তাদের "মুন্তামিন" তথা নিরাপন্তা প্রার্থী বলা হয়।

- ১. অर्था९ वनी किनानार्, वनी थ्याषार ७ वनी हाम्तार।
- ১০. অর্থাৎ বাহ্যত তারা চ্ক্তির শর্তাবদী নির্ণয় করে কিন্তু মনে থাকে তাদের চ্ক্তি ভংগ করার কুমতলব। অভিজ্ঞতা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ দেখা গেছে, যখনই তারা কোন চ্ক্তি করেছে, ভংগ করার জন্যই তা করেছে।
- ১১. অর্থাৎ তারা এমন লোক, যাদের নৈতিক দায়িত্বের কোন অনুভৃতি নেই এবং নৈতিক বিধি–নিষেধ ভঙ্গ করতেও তারা কখনো কুষ্ঠিত বা শর্থকিত হয় না।
- ১২. অর্থাৎ একদিকে আল্লাহর আয়াত তাদের সৎকাজ করার, সত্য পথে থাকার ও ন্যায়নিষ্ঠ আইন মেনে চলার আহবান জানাচ্ছিল এবং অন্য দিকে তাদের সামনে ছিল দ্নিয়ার জীবনের মৃষ্টিমেয় কয়েকদিনের সৃখ-সৃবিধা-আরাম-ঐশর্য। প্রবৃত্তির আশা-আকাংখার লাগামহীন আনুগত্যের দ্বারা এগুলো অর্জন করা যায়। তারা এ দৃ'টি জিনিসের মধ্যে তুলনা করে প্রথমটি বাদ দিয়ে দ্বিতীয় জিনিসটি নিজেদের জন্য বেছে নিল।

اَلاَتُقَاتِلُوْنَ قُومًا تَّكَثُوْ الْيُهَانَهُمْ وَهُوْ الِاِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُرْ اللهُ اَحَقَّ اَنْ تَخْشُولُهُ اِنْ اللهُ اَحَقَّ اَنْ تَخْشُولُهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْ اللهُ إِلَيْ اللهُ اِللهُ الْحُرْ وَيُخْوِمِمُ كُنْتُمْ مُّوْ اللهُ إِلَيْهِ الْمُولِدُ وَيُخْوِمِمُ اللهُ إِلَيْهِ اللهُ اِللهُ الْمُحْرُ وَيُخْوِمِمُ وَيَشْفِ صُلُ وَرَقُو اِنَّوْ مِنِيْنَ ﴿ وَيُنْ مِنْ غَيْظُ قُلُو وَيَنْفِ صُلُ وَرَقُو اِنَّوْ مِنِيْنَ ﴿ وَيَنْفِ مَنْ عَيْظُ قُلُو اللهُ عَلِيْرُ مَكِمْ وَيَنْ مِنْ عَيْظُ قُلُو اللهُ عَلِيْرُ مَكِمْ وَلَا اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءً وَاللهُ عَلِيْرُ مَكِمْ وَلَمْ يَتَخِلُوا مِنْ دُونِ اللهُ وَلَا اللهُ وَيَنْفِي مِنْ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءً وَاللهُ عَلِيْرُ وَلَمْ يَتَخِلُوا مِنْ دُونِ اللهُ وَلَا اللهُ وَيَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَيَنْفِي وَلِيْجَةً وَاللهُ خَبِيْرً أَبِهَا تَعْمَلُونَ فَى اللهُ وَلَا اللهُ وَيَنِيْنَ وَلِيْجَةً وَاللهُ خَبِيْرً أَبِهَا تَعْمَلُونَ فَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الْهُ وَمِنْ مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيْجَةً وَاللهُ خَبِيْرً أَبِهَا تَعْمَلُونَ فَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلِا اللهُ وَلِيْجَةً وَاللهُ خَبِيْرً أَبِهَا تَعْمَلُونَ فَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِا الْهُ وَمِنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الْهُ وَمِنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الْهُ وَمِنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ الْهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّه

তোমরা कि निष्ठाই कরবে না<sup>১৬</sup> এমন লোকদের সাথে যারা নিজেদের অঙ্গীকার ভংগ করে এসেছে এবং যারা রস্লকে দেশ থেকে বের করে দেবার দ্রতিসন্ধি করেছিল আর বাড়াবাড়ির সূচনা তারাই করেছিল? তোমরা কি তাদেরকে ভয় করো? যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহকে ভয় করাই তোমাদের জন্য অধিক সমীচীন। তাদের সাথে লড়াই করো, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শান্তি দেবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করবেন, তাদের মোকাবিলায় তোমাদের সাহায্য করবেন এবং অনেক মুমিনের অন্তর শীতল করে দেবেন। আর তাদের অন্তরের জ্বালা জুড়িয়ে দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা তাওবা করার তওফীকও দান করবেন। ১৭ আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি মহাজ্ঞানী। তোমরা কি একথা মনে করে রেখেছো যে, তোমাদের এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি তোমাদের মধ্য থেকৈ কারা (তাঁর পথে) সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালালো এবং আল্লাহ, রসূল ও মুমিনদের ছাড়া কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপে গ্রহণ করলো নাং তামরা যা কিছু করো, আল্লাহ তা জানেন।

১৩. অর্থাৎ এ জ্বালেমরা শুধুমাত্র হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহীকে নিজেদের জন্য বেছে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং আরো অগ্রসর হয়ে তারা যাতে সত্যের দাওয়াতের কাজ কোনক্রমেই না চলতে পারে এবং কল্যাণ ও সংবৃত্তির এ আওয়াজ কেউ শুনতে না পায় সে জন্যও অপচেষ্টা চালিয়েছে। বরং তারা চেয়েছে, যে মুখ থেকে এ ডাক দেয়া হয় সেই মুখই বন্ধ করে দিতে। মহান আল্লাহ যে সত্যনিষ্ঠ ও কল্যাণময় জীবন বিধান পৃথিবীতে কায়েম করতে চাচ্ছিলেন তার পথ রোধ করার জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এ জন্য যারা এ বিধানকে সত্য জেনে এর অনুসারী হয়েছিল দুনিয়ার বুকে তাদের জীবন যাপনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল।

- ১৪. এখানে জাবার একথা স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, নামায পড়া ও যাকাত দেয়া ছাড়া নিছক তাওবা করে নিলেই তারা তোমাদের দীনী ভাই হয়ে যাবে না। আর এগুলো জাদায় করলে তারা তোমাদের দীনী ভাই হবে, একথা বলার মানে হচ্ছে এই যে, এ শর্তগুলো পূরণ করার ফল কেবল এতটুকুই হবে না যে, তোমাদের জন্য তাদের ওপর হাত ওঠানো এবং তাদের ধন–প্রাণ নষ্ট করা হারাম হয়ে যাবে বরং এ সংগে জারো একটি সুবিধা লাভ করা যাবে। অর্থাৎ এর ফলে ইসলামী সমাজে তারা সমান অধিকার লাভ করবে। সামাজিক, তামাদ্দিক ও আইনগত দিক দিয়ে তারা জন্যান্য সকল মুসলমানের মতোই হবে। কোন পার্থক্য ও বিশেষ গুণাবলী তাদের উন্নতির পথে জন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে না।
- ১৫. পূর্বাপর আলোচনা থেকে স্বতক্ষৃতিভাবে একথা বুঝা যাচ্ছে যে, কসম, অঙ্গীকার ও শপথ বলতে কৃফরী ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার অংগীকারের কথাই এখানে বুঝানো হয়েছে। কারণ এদের সাথে এখন আর কোন চুক্তি করার প্রশ্নই ওঠে না। আগের সমস্ত চুক্তিই তারা ভংগ করেছে। তাদের অংগীকার ভংগের কারণেই আল্লাহ ও তাঁর রস্লের পক্ষ থেকে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিষ্কার ঘোষণা শুনিয়ে দেয়া হয়েছে। একথাও বলা হয়েছে যে, এ ধরনের লোকদের সাথে কেমন করে চুক্তি করা থেতে পারে? এ সাথে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছিল যে, এখন তারা কৃফরী ও শিরক ত্যাগ করে নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে, একমাত্র এ নিশ্চয়তা বিধান করলেই তাদের ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। এ কারণে এ আয়াতটি মূরতাদদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে একেবারেই ঘ্রর্থহীন আদেশ স্বরূপ। আসলে দেড় বছর পরে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফত আমলে ইসলাম বর্জনের যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল এখানে সেদিকেই ইওগিত দেয়া হয়েছে। এ আয়াতে ইতিপূর্বে প্রদন্ত নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। অতিরিক্ত ও বিস্তারিত জানার জন্য পড়্ন আমার বই শইসলামী আইনে মূরতাদের শাস্তি।"
- ১৬. এখান থেকে ভাষণটি মুসলমানদের দিকে মোড় নিচ্ছে। তাদেরকে যুদ্ধ করতে উবৃদ্ধ করা হচ্ছে এবং দীনের ব্যাপারে কোন প্রকার সম্পর্ক, নিকট আত্মীয়তা ও বৈষয়িক স্বিধার কথা একট্ও বিবেচনায় না আনার কঠোর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। ভাষণের এ অংশটির সমগ্র প্রাণসত্তা ও মর্ম অনুধাবন করার জন্য সে সময় যে অবস্থা ও পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল তা আর একবার ভেবে দেখা দরকার। সন্দেহ নেই, ইসলাম এ সময় দেশের একটি বড় অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আরবে এমন কোন বড় শক্তি তখন ছিল না, যে তাকে শক্তি পরীক্ষার আহবান জানাতে পারতো। তবুও এ সময় যে সিদ্ধান্তকর ও চরম বৈপ্রবিক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছিল স্থূল দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা তাতে অনেক বিপদের ঝুঁকি দেখতে পাছিল।

এক ঃ সমস্ত মৃশরিক গোত্রগুলোকে একই সংগে সকল চুক্তি বাতিল করার চ্যালেঞ্জ দিয়ে দেয়া, মৃশরিকদের হজ্জ বন্ধ করে দেয়া, কাবার অভিভাবকের পরিবর্তন এবং জাবেশী রসম রেওয়াজের একেবারেই মৃশোৎপাটন—এসবের অর্থ ছিল, একই সংগ্রে সারাদেশে আগুন জ্বলে উঠবে এবং মৃশরিক ও মৃনাফিকরা নিজেদের স্বার্থ ও গোত্রীয় বৈশিষ্টের হেফাজতের জন্য শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত প্রবাহিত করতে উদ্বন্ধ হবে।

দুই ঃ হজ্জকে শুধুমাত্র তাওহীদবাদীদের জন্য নির্দিষ্ট করা এবং মুশরিকদের জন্য কাবাঘরের পথ রুদ্ধ করে দেয়ার অর্থ ছিল, দেশের জনসংখ্যার যে একটি বিরাট অংশ তখনো মুশরিক ছিল, ধর্মীয় কাজ কর্মের জন্য তাদের কাবাঘরে আসার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু এ নয়, সমকালীন আরবের অর্থনৈতিক জীবনে কাবার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম এবং কাবার ওপর আরবদের অর্থনৈতিক জীবন বিপুলভাবে নির্ভরশীল ছিল। কাজেই এভাবে কাবার দরজা বন্ধ করার কারণে তারা কাবাঘর থেকে কোন প্রকার অর্থনৈতিক সুবিধাদি লাভ করতে পারবে না।

তিন ঃ যারা হোদাইবিয়ার চ্ক্তি ও মকা বিজয়ের পর ঈমান এনেছিলেন তাদের জন্য এটি ছিল কঠিন পরীক্ষার বিষয়। কারণ তাদের জনেক জ্ঞাতি—ভাই, আত্মীয়—স্বজন তখনো মৃশরিক ছিল। তাদের মধ্যে এমন জনেক লোকও ছিল পুরাতন জাহেলী ব্যবস্থার বিভিন্ন পদমর্যাদার সাথে যাদের স্বার্থ বিজ্ঞড়িত ছিল। এখন বাহ্যত আরবের মৃশরিকদের গোটা সমাজ ব্যবস্থা ছিন্নতিন্ন করে দেবার যে আয়োজন চলছিল তার মানে ছিল, মুসলমানরা নিজেদের হাতেই নিজেদের বংশ, পরিবার ও কলিজার টুকরাদেরকে ধূলায় মিশিয়ে দেবে এবং তাদের মান, মর্যাদা ও শত শত বছরের প্রতিষ্ঠিত বৈশিষ্টসমূহ চিরতরে খতম করে দেবে।

যদিও বাস্তবে এর মধ্য থেকে কোন একটা বিপদও কার্যত সংঘটিত হয়নি। দায়মৃক্তির ঘোষণার পর সারা দেশে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠার পরিবর্তে বরং দেশের বিভিন্ন এদাকায় যেসব মুশরিক গোত্র এতদিন নির্দিপ্ত ছিল তাদের এবং বিভিন্ন আমীর, রইস ও রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি দল মদীনায় আসতে শুরু করলো। তারা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ইসলাম গ্রহণ করে আনুগত্যের শপথ নিতে লাগলো। ইসলাম গ্রহণ করার পর নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রত্যেককে নিজের পদমর্যাদায় বহাল রাখলেন। কিন্তু এ নতুন নীতি ঘোষণা করার সময় তার এ ফলাফলকে কেউ আগাম অনুমান করতে পারেনি। তাছাড়া এ ঘোষণার সাথে সাথেই যদি মুসলমানরা শক্তি প্রয়োগ করে তা বাস্তবায়িত করার জন্য পুরোপুরি তৈরী না হয়ে যেতো, তাহলে সম্ভবত এ ধরনের ফলাফল দেখাই যেতো না। কাজেই এ সময় মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদ করার উদ্দীপনা ও আবেগ সৃষ্টি করা এবং এ নীতি কার্যকর করতে গিয়ে তাদের মনে যেসব আশংকা দেখা দিয়েছিল সেগুলো দূর করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এ সংগে তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, আল্লাহর ইছল পূর্ণ করার জন্য তাদের কোন জিনিসের পরোয়া না করা উচিত। এ বক্তবাই আলোচ্য ভাষণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

১৭. এখানে একটি সম্ভাবনার দিকে হালকা ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে পরবর্তীতে এটি বাস্তব ঘটনার রূপে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলমানরা মনে করছিল, এ ঘোষণার সাথে সাথেই দেশে রক্তের নদী বয়ে যাবে। এ ভূল ধারণা দূর করার জন্য ইশারা—ইঙ্গিতে তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ কঠোর নীতি অবলম্বন করার কারণে যেখানে একদিকে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে লোকদের তাওবার সৌভাগ্য লাভের সম্ভাবনাও

مَا كَانَ لِلْهُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْبُرُوا مَسْجِدَا لَهِ مُهِدِيْنَ عَلَى اَنْفُسِهِرَ اللّهِ مُولِيْنَ عَلَى اَنْفُسِهِرَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالنّارِ مُرْ خُلِلُ وْنَ ﴿ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ وَالنّو اللّهِ وَاقَا اللّهِ وَاقَا اللّهِ وَاقَا اللّهِ وَاتّى اللّهِ وَاقْدَا اللّهِ مَا اللّهِ وَاللّهِ وَاقَا اللّهُ الله وَاللّهُ الله وَاللّهُ الله وَاللّهُ الله وَاللّهُ وَ

৩ রুকু'

भूगतिकता यथन निष्कतार निष्कप्तत कृषतीत সाक पिष्ट ७थन आद्यारत भगिकिम प्रश्तिकता यथन निष्कतार निष्कप्तत कृषतीत प्राप्त कृष्क नय। २० जाप्तत कृष्ठ नय । १० जार्य व्यवस्त व्यवस्त कृष्ट । जार्य व्यवस्त व

রয়েছে। কিন্তু এ ইঙ্গিতকে খুব বেশী শানিত ও স্পষ্ট করা হয়নি। কারণ এর ফলে একদিকে মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তৃতি স্তিমিত হয়ে পড়তো এবং অন্যদিকে যে হমকিটি মুশরিকদেরকে তাদের অবস্থানের নাজুকতার কথা ভাবার এবং পরিশেষে তাদের ইসলামী ব্যবস্থার মধ্যে বিলীন হবার জন্য উদ্ধুদ্ধ করেছিল, তা হালকা ও নিস্পুভ হয়ে যেতো।

১৮. স্বন্ধকাল আগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল এখানে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, যতক্ষণ তোমরা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একথা প্রমাণ করে النَّنِيْ النَّوْا وَهَاجُرُوْا وَجَهَلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ بِالْمُوالِهِمْ وَالْوَلِيَّةَ مُرُ الْفَائِزُونَ ﴿ وَالْفِكَ مُرُ الْفَائِزُونَ ﴿ وَالْفِكَ مُرُ الْفَائِزُونَ ﴿ وَالْفِكَ مُرُ الْفَائِزُونَ ﴿ يَبَشِرُهُمْ رَبَّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرَضُوا إِنَّ وَجَنَّتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْرٌ مُنْ يَبَشِرُهُمْ رَبَّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرَضُوا إِنَّ وَجَنَّتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيْرٌ مُنْ اللَّهُ عَلَيْدً ﴿ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ عَلَيْدً ﴿ وَالْمُولَ اللَّهُ عَلَيْدً وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْدًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللّلِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

আল্লাহর কাছে তো তারাই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, যারা ঈমান এনেছে এবং তাঁর পথে ঘর–বাড়ি ছেড়েছে ও ধন–প্রাণ সমর্পণ করে জিহাদ করেছে। তারাই সফলকাম। তাদের রব তাদেরকে নিজের রহমত, সস্তোষ ও এমন জারাতের সুখবর দেন, যেখানে তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী সুখের সামগ্রী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। অবশ্যি আল্লাহর কাছে কাজের প্রতিদান দেবার জন্য অনেক কিছুই রয়েছে।

হে ঈমানদারগণ। তোমাদের বাপ ও ভাইয়েরা যদি ঈমানের ওপর কুফরীকে প্রাধান্য দেয় তাহলে তাদেরকেও নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে তারাই জালেম।

না দেবে যে, যথার্থই তোমরা আল্লাহ ও তাঁর দীনকে নিচ্ছেদের ধন-প্রাণ ও তাই-বন্ধুদের তুলনায় বেশী ভালবাসো, ততক্ষণ তোমাদের সাচা মুমিন বলে গণ্য করা যেতে পারে না।

এ পর্যন্ত বাহ্যত তোমাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যেহেত্ সাচ্চা মৃমিন ও প্রথম যুগের দৃঢ়চিন্ত মুসলিমদের প্রাণপন প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলাম বিজয় লাভ করেছে এবং সারাদেশে ছেয়ে গেছে তাই তোমরাও মুসলমান হয়ে গেছো।

১৯. অর্থাৎ এক আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য যেসব মসজিদ তৈরী করা হয়েছে সেগুলোর মৃতাওয়ালী, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সেবক কখনো এমন ধরনের লোক হতে পারে না যারা আল্লাহর গুণাবলী, অধিকার ও ক্ষমতা—ইখতিয়ারের ক্ষেত্রে অন্যদের শরীক করে। তারপর তারা নিজেরাই যখন তাওহীদের দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে قُلُانَ كَانَ البَّاوُكُمْ وَابْنَا وُكُمْ وَانْكُمْ وَازْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَ تُكُمْ وَامْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشُونَ كَسَادَهَاوَ مُسْكِنَ تَرْضُونَهَ آاَمَبِ الْيُكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوْاحَتَى يَأْتِيَ اللهُ بِآمِرِةِ وَاللهُ لاَ يَهْدِى الْقُو اَ الْفُسِقِينَ اللهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِى الْقُو اَ الْفُسِقِينَ اللهُ فَا اللهُ بِآمِرِةِ وَاللهُ لاَ يَهْدِى الْقُو اَ الْفُسِقِينَ اللهُ فَا اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فَا فَا اللهُ فَا

হে নবী! বলে দাও, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সস্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের দ্বী, তোমাদের আত্মীয়—বন্ধন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, তোমাদের যে ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়ার ভয়ে তোমরা ভটস্থ থাক এবং তোমাদের যে বাসস্থানকে তোমরা খুবই পছন্দ কর—এসব যদি আল্লাহ ও তাঁর রসৃশ এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চাইতে তোমাদের কাছে বেশী প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর ফায়সালা তোমাদের কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর<sup>২২</sup> আল্লাহ ফাসেকদেরকে কখনো সত্য পথের সন্ধান দেন না।

এবং পরিকার বলে দিয়েছে, আমরা নিজেদের ইবাদাত বন্দেগী এক আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করতে রায়ী নই, তখন একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য যে ইবাদাত গৃহ তৈরী করা হয়েছে তার মৃতাওয়াল্লী হবার অধিকার তারা কোথা থেকে পায়?

এখানে যদিও কথাটা সাধারণভাবেই বলা হয়েছে এবং তাৎপর্যের দিক দিয়েও এটি সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তব্ও বিশেষভাবে এখানে এর উল্লেখের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কাবাঘর ও মসজিদে হারামের ওপর থেকে মুশরিকদের মৃতাওয়াল্লীগিরির পাট একেবারে চুকিয়ে দিয়ে সেখানে চিরকালের জন্য তাওহাদবাদীদের অভিতাবকত্ব প্রতিষ্ঠিত করা।

২০. অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে বায়তুল্লাহর যে সামান্য কিছু সেবা তারা করেছিল তাও বরবাদ হয়ে গেছে। কারণ এ সেবা কাব্দের সাথে তারা শিরক ও জাহেলী পদ্ধতি মিশিয়ে একাকার করে ফেলেছিলো। তাদের সেই সামান্য পরিমাণ ভাল কাব্দকে নস্যাত করে দিয়েছে, তাদের অনেক বড় আকারের অসংকাজ।

২১. অর্থাৎ কোন তীর্থ কেন্দ্রে পূর্ব-পুরুষদের গদিনশীন হওয়া, তার রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং এমন কিছু লোক দেখানো ধর্মীয় কাজ করা যার ওপর লোকেরা বৈষয়িক পর্যায়ে সাধারণত মর্যাদা ও পবিত্রতার ভিত্ গড়ে তোলে আল্লাহর কাছে এগুলোর কোন মূল্য ও মার্যাদা নেই। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর পথে কুরবানী ও ত্যাগ স্বীকার করাই যথার্থ মূল্য ও মর্যাদার অধিকারী। যে ব্যক্তি এসব গুণের অধিকারী হয়, সে কোন উচ্চ বংশ ও সম্রান্ত পরিবারের সাথে সম্পর্কিত না হলেও এবং তার কপালে কোন বিশেষ গুণের "তক্মা" আঁটা না থাকলেও সে—ই যথার্থ মর্যাদাবান ব্যক্তি। কিন্তু যারা এসব গুণের

لَقُلْنَصْرَ كُرُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ قِ وَيُوا مُنَيْ إِذْ اَعْجَبَتُكُرُ وَكُثُرُ تُحُرُ فَلَرُ تَغْنِ عَنْكُرْشَيْنًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُرُ اللهُ مَا وَكُرُ اللهُ مَكُرُ الْاَرْضَ بِهَا رَحُبَثُ ثُرَّ وَلَيْتُمْ مُنْ بِرِيْنَ فَا تُحْرَا اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَانْزَلَ جُنُودًا لَيْرَوْمَا وَعَنَّ بَ النِّنِينَ كَفُرُوا وَعَلَى اللهُ مِنْ النِّينَ كَفُرُوا وَفَا اللهُ مِنْ النِّينَ كَفُرُوا وَفَا اللهُ مِنْ النَّيْ يَنَ وَاللهُ عَلَى مَنْ وَذَلِكَ عَلَى مَنْ وَذَلِكَ جَزَاءً الْحُفِرِينَ فَوْرً رَحِيمً فَنَ وَيُولُوا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْ وَرُومِهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْ وَرُومِهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْ وَرُومِهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْ وَرُومِهُمْ اللهُ عَنْ وَرُومِهُمْ اللهُ عَنْ وَرُومُ اللهُ عَنْ وَرُومِهُمْ اللهُ عَنْ وَرُومُ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَرُومُ اللهُ عَنْ وَرُومُ اللهُ عَنْ وَرُومُ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَرُومُ مَنْ اللّهُ عَنْ وَرُومُ اللهُ عَنْ وَرُومُ مَنْ اللّهُ عَنْ وَرُومُ اللهُ عَنْ وَرُومُ اللهُ عَنْ وَرُومُ مَا اللهُ عَنْ وَرُومُ اللهُ عَنْ وَرُومُ مَنْ اللهُ عَنْ وَرُومُ اللّهُ عَنْ وَرُومُ اللهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَرُومُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَرُومُ اللّهُ عَنْ وَلَا عَلَى مَنْ اللّهُ عَنْ وَرُومُ وَاللّهُ عَنْ وَالْونُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلْكُومُ اللّهُ عَلَا عَلَا مَا اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ مُؤْمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا مَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَ

#### ८ इन्कृ'

এর আগে আল্লাহ বহু ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন। এই তো সেদিন, হুনায়েন যুদ্ধের দিন তোঁর সাহায্যের অভাবনীয় রূপ তোমরা দেখেছো), ২৩ সেদিন তোমাদের মনে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের অহমিকা ছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোন কান্ধে আসেনি। আর এত বড় বিশাল পৃথিবীও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল এবং তোমরা পেছন ফিরে পালিয়ে গিয়েছিলে। তারপর আল্লাহ তাঁর প্রশান্তি নাযিল করেন তাঁর রস্লের ওপর ও মুমিনদের ওপর এবং এমন সেনাদল নামান যাদেরকে তোমরা চোখে দেখতে পাচ্ছিলে না এবং সত্য অস্বীকারকারীদের শান্তি দেন। কারণ, যারা সত্য অস্বীকার করে এটাই তাদের প্রতিফল। তারপর (তোমরা এও দেখেছো), এভাবে শান্তি দেবার পর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাওবার তাওফীকও দান করেন। ২৪ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও কর্রুণাময়।

অধিকারী নয়, তারা নিছক বিরাট সম্মানিত ও বৃদ্ধর্গ ব্যক্তির সন্তান, দীর্ঘকাল থেকে তাদের পরিবারে গদিনশীনী প্রথা চলে আসছে এবং বিশেষ সময়ে তারা বেশ ধুমধাম সহকারে কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে থাকে বলেই কোন প্রকার মর্যাদার অধিকারী হবে না। উপরেজু এ ধরনের মেকী "মৌরুসী" অধিকারকে স্বীকৃতি দান করে পবিত্র স্থানসমূহ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এ অযোগ্য ও অপাংক্তেয় লোকদের হাতে রেখে দেয়াও কোনক্রমে বৈধ হতে পারে না।

২২. অর্থাৎ তোমাদের হটিয়ে দিয়ে সেখানে আল্লাহ অন্য কোন দলকে দীনের নিয়ামত দান করবেন। তাদেরকে দীনের ধারক ও বাহক হবার মর্যাদায় উন্নীত করবেন। এ সংগ্রে মানুষকে সৎপথে পরিচালনা করার নেতৃত্বও তাদের হাতে সোপর্দ করবেন।

يَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوْ النَّهُ الْهُشْرِكُونَ نَجَسَّ فَلَا يَقُرَ بُواالْهَشْجِلَ الْكُوا الْهُشِوكُونَ نَجْسُ فَلَا يَقُر بُواالْهَشِجِلَ الْكُوا الَّذِينَ كُولُ اللهُ مِنْ فَضَلِمَ اللهُ عَلَيْمٌ حَكِيْرٌ فَا تِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فَضَلِمَ اللهُ وَلَا يَاللهُ وَلَا يَاللهُ وَلَا يَعْرَفُونَ مَا حَرَّا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَعْرَفُونَ مَا حَرَّا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ مَا حَرَّا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكُونُ مَا حَرَّا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكُونُ مَا عَرَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكُونُ مَا عَرَّا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكُونُ مَا عَرَّا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكُونُ مَا عَرَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكُونُ مَا عَرَّا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكُونُ مَا عَرَّا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكُونُ مَا عَرَا اللهُ وَلَا يَكُونُ مَا عَرَّا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكُونُ مَا عَرَّا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكُونُ مَا عَرَّا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكُونُ الْكُونُ وَلَا يَعْرَفُونَ مَا عَرَّا اللهُ وَلَا يَعْرَفُونَ مَا عَرَّا اللهُ وَلَا يَعْرَفُونَ وَلَا يَكُونُ مَا عَرَّا اللهُ وَلَا يَعْرَفُونَ مَا عَرَّا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى يَعْمُونُ وَلَا يَعْرَفُونَ وَلَا اللّهُ مَا عَلَا اللّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْرَفُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يُونُ وَلَا يَعْمُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَل

হে ঈমানদারগণ। মুশরিকরা তো অপবিত্র, কাজেই এ বছরের পর তারা যেন আর মসজিদে হারামের কাছে না আসে।<sup>২৫</sup> আর যদি তোমাদের দারিদ্রের ভয় থাকে, তাহলে আল্লাহ চাইলে তাঁর নিজ অনুগ্রহে শীঘ্রই তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন ও তিনি প্রজ্ঞাময়।

আহ্পি किতाবদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান আনে না,<sup>২৬</sup> যা কিছু আল্লাহ ও তাঁর রসূল হারাম গণ্য করেছেন তাকে হারাম করে না<sup>২৭</sup> এবং সত্য দীনকে নিজেদের দীনে পরিণত করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত না তারা নিজের হাতে জিযিয়া দেয় ও পদানত হয়ে থাকে।<sup>২৮</sup>

২৩. দায়িত্ব মৃক্তি ও সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা সর্যনিত ভয়ংকর নীতি কার্যকর করার ফলে সারা আরবে সর্বত্র যুদ্ধের আগুন ছুলে উঠবে এবং তার মোকাবিলা করা অসম্ভব হবে বলে যারা আশংকা করছিল তাদেরকে বলা হচ্ছে, এসব অমূলক ভয়ে ভীত হচ্ছো কেন? এর চাইতেও বেশী কঠিন বিপদের সময় যে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন তিনি এখনো তোমাদের সাহায্য করার জন্য রয়েছেন। এ কাজ যদি তোমাদের শক্তির ওপর নির্ভর করতো, তাহলে এর আর মঞ্চার সীমানা পার হতে হতো না। আর না হোক, বদরের ময়দানে তো খতমই হয়ে যেতো। কিন্তু এর পেছনে তো রয়েছে শ্বয়ং আল্লাহর শক্তি। আর অতীতের অভিক্রতাসমূহ তোমার কাছে একথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এখনো পর্যন্ত আল্লাহর শক্তিই এর উরতি ও বিকাশ সাধন করে এসেছে। কাজেই নিশ্চিত বিশ্বাস রাখো, আজো তিনিই একে উরতি ও অগ্রগতি দান করবেন।

এখানে হনায়েন যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। এ যুদ্ধটি ৮ হিজরীর শওয়াল মাসে এ আয়াতগুলো নাযিলের মাত্র বার তের মাস জাগে মক্কা ও তায়েফের মাঝখানে হনায়েন উপত্যকায় সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে ছিল ১২ হাজার সৈন্য। এর আগে কোন যুদ্ধে মুসলমানদের এত বিপুল সংখ্যক সৈন্য জমায়েত হয়নি। অন্যদিকে কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল এর তুলনায় অনেক কম। কিন্তু এ সত্ত্বেও হাওয়াযিন গোত্রের তীরন্দাজরা যুদ্ধের মোড় ফিরিয়ে দিল। মুসলিম সেনাদলে মারাত্মক বিশৃংখলা দেখা দিল। তারা বিচ্ছির ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পিছু হটতে লাগলো। এ সময় শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুষ্টিমেয় কতিপয় মরণপণ সাহাবী যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়পদ ছিলেন। তাদের অবিচলতার ফলেই সেনাবাহিনী পুনর্বার সংগঠিত হলো এবং মুসলমানরা বিজয় লাভ করলো। অন্যথায় মঞ্চা বিজয়ের ফলে মুসলমানরা যে পরিমাণ লাভবান হয়েছিল হনায়েনে তাদেরকে তার চাইতে অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে ইতো।

২৪. ছনায়েন যুদ্ধে জয়লাভ করার পর নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজিত শব্রুদের সাথে যে সদয় ও সহানুভৃতিপূর্ণ ব্যবহার করেন তার ফলে তাদের বেদীরভাগ লোক মুসলমান হয়ে য়য়। এখানে মুসলমানদেরকে য়ে কথা বলার উদ্দেশ্যে এ দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে তা এই য়ে, এখন সারা আরবের সমস্ত মুশরিককে ধ্বংস করা হয়ে, এ কথা তোমরা ভাবলে কেন? না, তা নয় বয়ং আগের অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের আশা করা উচিত য়ে, য়খন এ লোকদের মনে জাহেলী ব্যবস্থার বিকাশ ও স্থায়িত্বের আর কোন আশা থাকবে না এবং য়েসব সহায়তা ও আনুকৃল্যের কারণে এতদিন তারা জাহেলিয়াতকে বুকের সাথে জড়িয়ে রেখেছে তা সব খতম হয়ে য়াবে, তখন তারা নিজেরাই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেবার জন্য এগিয়ে আসবে।

২৫. অর্থাৎ আগামীতে শুধু তাদের হজ্জ ও যিয়ারতই বন্ধ নয় বরং মসজিদে হারামের সীমানায় তাদের প্রবেশই নিষিদ্ধ। এভাবে শিরক ও জাহেলিয়াতের পুনরাবর্তনের কোন সম্ভাবনাই থাকবে না।

"অপবিত্র" কথাটির মানে এই নয় যে, তারা নিজেরাই অপবিত্র বা নাপাক। বরং এর মানে হচ্ছে, তাদের আকীদা–বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র, কাজকর্ম এবং তাদের জাহেলী চালচলন ও সমাজ ব্যবস্থা অপবিত্র। আর এ অপবিত্রতার কারণে হারাম শরীফের চতুসীমায় তাদের প্রবেশ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ইমাম আবু হানীফার মতে এর অর্থ শুধু এতটুকুই যে, হজ্জ ও উমরাহ এবং জাহেলী অনুষ্ঠানাদি পালন করার জন্য তারা হারাম শরীফের সীমানায় প্রবেশ করতে পারবে না। ইমাম শাফেয়ীর মতে এ হকুমের অর্থ হচ্ছে, তারা (যে কোন অবস্থায়ই) মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে পারবে না। ইমাম মালেক বলেন, শুধু মসজিদে হারামেই নয়, দুনিয়ার অন্য কোন মসজিদেও তাদের প্রবেশ জায়েয নয়। তবে এ শেষোক্ত মতটি সঠিক নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তাদের মসজিদে নববীতে আসার অনুমতি দিয়েছিলেন।

২৬. যদিও আহলি কিতাবরা আল্লাহ ও আথেরাতের প্রতি ঈমান রাখার দাবীদার কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, না আথেরাতের প্রতি। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ শুধুমাত্র আল্লাহ আছে একথা মেনে নেয়া নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, মানুষ আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ ও একমাত্র রব বলে মেনে নেবে এবং তার সন্তা, গুণাবলী, অধিকার ও ক্ষমতায় নিজেকে বা অন্য কাউকে শরীক করবে না। কিন্তু খৃষ্টান ও ইহুদীরা এ অপরাধে লিপ্ত। পারবর্তী পর্যায়ের আয়াতগুলোতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই তাদের আল্লাহকে মেনে নেয়ার কথাটা অর্থহীন। একে কোনক্রমেই ঈমান

বিল্লাহ বলা যেতে পারে না। অনুরূপভাবে আখেরাতকে মানার অর্থ মরে যাওয়ার পর আমাদের আবার উঠানো হবে, শুধু এতটুকু কথার স্বীকৃতি দেয়া নয় বরং এ সংগে এ কথা মেনে নেয়াও অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, সেখানে কোন চেষ্টা তদবীর ও সুপারিশ করা, জরিমানা দেয়া এবং কোন বৃজর্গ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ও বন্ধন কোন কাজে লাগবে না। কেউ কারোর পাপের কাফ্ফারা হবে না। আল্লাহর আদালতে ইনসাফ হবে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন এবং মানুষের ঈমান ও আমল ছাড়া আর কোন জিনিসকে মোটেই মৃশ্য দেয়া হবে না। এরপ বিশাস ছাড়া আথেরাতকে মেনে নেয়া অর্থহীন। কিন্তু ইন্দী ও খৃষ্টানরা এ দিক দিয়েই নিজেদের ঈমান আকীদা নষ্ট করে ফেলেছে। কাজেই তাদের আথেরাতের প্রতি ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়।

২৭. অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর রস্লের মাধ্যমে যে শরীয়াত নাযিল করেছেন তাকে নিজেদের জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করে না।

২৮. অর্থাৎ তারা ঈমান আনবে ও আল্লাহর সত্য দীনের অনুসারী হয়ে যাবে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তা নয়। বরং যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে ঃ তাদের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য থতম হয়ে যাবে। তারা পৃথিবীতে শাসন ও কর্তৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না। বরং পৃথিবীতে মানুষের জীবন ব্যবস্থার লাগাম এবং মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করা ও তাদের নেতৃত্ব দান করার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার সত্যের অনুসারীদের হাতে থাকবে এবং তারা এ সত্যের অনুসারীদের অধীনে অধুগত জীবন যাপন করবে।

যিসীদেরকে ইসলামী শাসনের আওতায় যে নিরাপন্তা ও সংরক্ষণ দান করা হবে তার বিনিময়কে জিযিয়া বলা হয়। তাছাড়া তারা যে ছকুম মেনে চলতে এবং ইসলামী শাসনের আওতাধীনে বসবাস করতে রাযী হয়েছে, এটা তার একটা আলামত হিসেবেও চিহ্নিত হবে। "নিজের হাতে জিযিয়া দেয়"—এর অর্থ হচ্ছে, সহজ সর্রল আনুগত্যের ভঙ্গীতে জিযিয়া আদায় করা। আর "পদানত হয়ে থাকে"—এর অর্থ, পৃথিবীতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাদের নয় বরং যে মুমিন ও মুসলিমরা আল্লাহর খিলাফত ও প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করছে তাদের হাতে থাকবে।

প্রথম দিকে ইহুদী ও খৃষ্টানদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে মাজুসীদের (অগ্নিউপাসক) থেকে জিযিয়া আদায় করে তাদেরকে যিশী করেন। এরপর সাহাবায়ে কেরাম সর্বসমতিক্রমে আরবের বাইরের সব জাতির ওপর সাধারণভাবে এ আদেশ প্রয়োগ করেন।

উনিশ শতকে মুসলিম মিল্লাতের পতন ও অবনতির যুগে এ 'জিযিয়া' সম্পর্কে মুসলমানদের পক্ষ থেকে বড় বড় সাফাই পেশ করা হতো। সেই পদাংক অনুসারী কিছু লোক এখনো রয়েছে এবং তারা এখনো এ ব্যাপারে সাফাই গেয়ে চলেছে। কিন্তু আল্লাহর দীন এসবের অনেক উর্ধে। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহের ভূমিকায় অবতীর্ণ, তাদের কাছে কৈফিয়ত দান ও ওযর পেশ করার তার কোন প্রয়োজন নেই। পরিষ্কার ও সোজা কথায়, যারা আল্লাহর দীনকে গ্রহণ করে না এবং নিজেদের বা অন্যের উদ্ধাবিত ভূল পথে চলে, তারা বড় জোর এতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার রাখে যে, নিজেরা

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزِيْرُوابْ اللهِ وَقَالَتِ النَّالَةِ مَ الْمَسِيُمُ ابْنَ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَرَى الْمَسِيمُ ابْنَ اللهِ وَقَالَتِ النَّوْيْنَ كَفُرُوا مِنْ قَبْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ وَالْهِمْ وَيُضَاهِبُونَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا مِنْ قَبْلُ قَالَمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْبَالُهُمُ الْبَالُهُمُ الْبَالُهُمُ الْبَاللَّهُمُ الْبَاللَّهُمُ الْبَاللَّهُمُ الْبَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَالْمَسِيمُ الْبُنَ مَرْيَرَةً وَمَا الْمِرُوا اللَّهُ لِيَعْبُدُوا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَالْمَسْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

৫রুকু

ইছদীরা বলে, 'উযাইর আল্লাহর পৃত্র<sup>২৯</sup> এবং খৃষ্টানরা বলে, মসীহ আল্লাহর পৃত্র। এগুলো একেবারেই আজগুরী ও উদ্ভট কথাবার্তা। তাদের পূর্বে যারা কৃফরিতে লিপ্ত হয়েছিল তাদের দেখাদেখি তারা এগুলো নিজেদের মুখে উচ্চারণ করে থাকে। <sup>৩০</sup> আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক তাদের ওপর, তারা কোথা থেকে ধোঁকা খাছে। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের উলামা ও দরবেশদেরকে নিজেদের খোদায় পরিণত করেছে। <sup>৩১</sup> এবং এভাবে মার্য়াম পৃত্র মসীহকেও। অথচ তাদের এক মা'বুদ ছাড়া আর কারোর বন্দেগী করার হকুম দেয়া হয়নি, এমন এক মা'বুদ যিনি ছাড়া ইবাদাত লাভের যোগ্যতা সম্পন্ন আর কেউ নেই। তারা যেসব মুশরিকী কথা বলে তা থেকে তিনি পাক পবিত্র।

ভূল পথে চলতে চাইলে চলতে পারে, কিন্তু আল্লাহর যমীনে কোন একটি জায়গায়ও মানুষের ওপর শাসন চালাবার এবং নিজেদের ভ্রান্ত নীতি অনুযায়ী মানুষের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা পরিচালিত করার আদৌ কোন অধিকার তাদের নেই। দুনিয়ার যেখানেই তারা এ জিনিসটি লাভ করবে সেখানেই বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। তাদেরকে এ অবস্থান থেকে সরিয়ে দিয়ে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ জীবন বিধানের অনুগত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোই হবে মুমিনদের কর্তব্য।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, এ জিযিয়া কিসের বিনিময়ে দেয়? এর জবাব হচ্ছে, ইসলামী শাসন কর্তৃত্বের আওতাধীনে নিজেদের গোমরাহীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য অমুসলিমদের যে স্বাধীনতা দান করা হয় এটা তারই মূল্য। আর যে সং ও সত্যনিষ্ঠ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা তাদের এ স্বাধীনতাকে কাজে লাগাবার অনুমতি দেয় এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে তার শাসন ও আইন—শৃংখলা ব্যবস্থা পরিচালনায় এ অর্থ ব্যয়িত হওয়া উচিত। এর সবচেয়ে বড় ফায়দা হচ্ছে এই যে, জিযিয়া আদায় করার সময় প্রতি বছর যিমীদের মধ্যে একটি অনুভূতি জাগতে থাকবে। প্রতি বছর তারা মনে করতে থাকবে,

তারা আল্লাহর পথে যাকাত দেবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত আর এর পরিবর্তে গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য তাদের মূল্য দিতে হচ্ছে। এটা তাদের কত বড় দুর্ভাগ্য। এ দুর্ভাগ্যের কারাগারে তারা বন্দী।

২৯. উযাইর বলা হয়েছে "আয্রা"কে (EZRA)। ইহুদীরা তাঁকে নিজেদের ধর্মের মুজাদিদ বা পুনরুজীবনকারী বলে মানে। তিনি খুইপূর্ব ৪৫০ অদের কাছাকাছি সময়ের লোক ছিলেন বলে মনে করা হয়। ইসরাঈলী বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের পরে বনী ইসরাঈলের ওপর যে কঠিন দুর্যোগ নেমে আসে তার ফলে ওপু যে তাওরাত দুনিয়া থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল তা নয়, বরং বেবিলনের বন্দী জীবন যাপন ইসরাঈলী জনগণকে তাদের শরীয়াত, ঐতিহ্য এবং জাতীয় ভাষা ইবরানীর সাথে পর্যন্ত অপরিচিত করে দিয়েছিল। অবশেষে এ উযাই'র বা আযরা বাইবেলের আদি পুত্তক সংকলন করেন। তিনি শরীয়াতকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এ কারণেই বনী ইসরাঈল তাকে অত্যাধিক ভক্তি করে। এ ভক্তি এতদূর বেড়ে যায় যে, কোন কোন দল তাঁকে আল্লাহর পুত্র পর্যন্ত বানিয়ে দেয়। এখানে কুরআন মজীদের বক্তব্য এ নয় যে, সমস্ত ইহুদী জাতি একজোট হয়ে আযুরাকে আল্লাহর পুত্র বানিয়েছে। বরং কুরআন বলতে চায়, ইহুদীদের আল্লাহ সম্পর্কিত বিশ্বাসে এত বেশী গলদ দেখা দেয় যে, আয্রাকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করার মতো লোকও তাদের সমাজে পয়দা হয়ে যায়।

৩০. অর্থাৎ মিসর, গ্রীস, রোম, ইরান এবং অন্যান্য দেশে যেসব জাতি আগেই পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাদের পৌরানিক ধ্যান–ধারণা ও অলীক চিন্তা–ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে তারাও তেমনি ধরনের ভ্রষ্ট আকীদা–বিশ্বাস তৈরী করে নিতো। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আল মায়েদাহ ১০১ টীকা)।

৩১. হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আদী ইবনে হাতেম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন খৃষ্টান। ইসলাম গ্রহণ করার সময় তিনি নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। এর মধ্যে একটি প্রশ্ন হচ্ছে, কুরআনের এ আয়াতটিতে আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের উলামা ও দরবেশদেরকে খোদা বানিয়ে নেবার যে দোষারোপ করা হয়েছে তার প্রকৃত তাৎপর্য কি? জবাবে তিনি বলেন, তারা যেগুলোকে হারাম বলতো তোমরা সেগুলোকে হারাম বলে মেনে নিতে এবং তারা যেগুলোকে হালাল বলতো তোমরা সেগুলোকে হালাল বলে মেনে নিতে, একথা কি সত্য নয়? জবাবে হযরত আদী বলেন, হাঁ, একথা তো ঠিক, আমরা অবশ্যি এমনটি করতাম। রস্লুল্লাহ (সা) বলেন, বস্, এটিই তো হচ্ছে তাদেরকে প্রভু বানিয়ে নেয়া। এ থেকে জানা যায়, আল্লাহর কিতাবের সনদ ছাড়াই যারা মানব জীবনের জন্য জায়েয় ও নাজায়েযের সীমানা নির্ধারণ করে তারা আসলে নিজেদের ধারণা মতে নিজেরাই আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদায় সমাসীন হয়। আর যারা শরীয়াতের বিধি রচনার এ অধিকার তাদের জন্য স্বীকার করে নেয় তারা তাদেরকে কার্যত প্রভূতে পরিণত করে।

কাউকে আল্লাহর পুত্রে পরিণত করা এবং কাউকে শরীয়াত রচনার অধিকার দেয়া সংক্রান্ত অভিযোগ দু'টি পেশ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, তাদের আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবী মিথ্যা। তারা আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করলেও তাদের আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণা এতই ভ্রান্ত যে, তার কারণে তাদের আল্লাহকে মানা, না মানা সমান হয়ে গেছে। يُرِيْدُونَ أَنْ يُطْفِئُواْنُورَا لِهِ بِافُواهِمْ وَيَاْبَى اللهِ إِلَّا أَنْ يُتِرِّنُورَةً وَلَوْ عَنَ الْمَالُورُ وَ الْكُورُ وَ اللّهِ وَ اللّهِ مَا اللّهِ اللهِ وَ اللّهِ مَا اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

তারা চায় তাদের মৃখের ফুৎকারে আল্লাহর আশো নিভিয়ে দিতে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণতা দান না করে ক্ষান্ত হবেন না, তা কাফেরদের কাছে যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন। আল্লাহই তাঁর রস্লকে পথনির্দেশ ও সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন যাতে তিনি একে সকল প্রকার দীনের ওপর বিজয়ী করেন, ৩২ মুশরিকরা একে যতই অপছন্দ করুক না কেন।

दि ঈेंगानमात्रगंग। व षाश्त किंजारामत षाधिकाश्य षात्मम ७ मत्तरामंत ष्वश्र शिल्ह वर्षे या, जाता मान्यत धन-मण्य षन्याय पद्मिजित्व थाय वरः जात्मत्तक षाञ्चारत थय थारक थितिया ताथ। <sup>७७</sup> याता त्याना ७ तथा ष्वमा करत ताथ वरः जा षाञ्चारत थय यात्र करत ना जात्मत्तक यन्त्यामय षायात्वत मृथवत माछ। वकिन षामत्व यथन व त्याना ७ तथात्क षाश्चातात्मत षाश्चन छेख कर्ता श्वः, ष्रज्यत जात्र माश्याय जात्मत कथात्व, थार्थात्म ७ थिते माथ त्या श्वः वर्षे वर्षे मण्यम, या जामता निष्कत्मत ष्वः प्रमा कर्ता कर्ता निष्कत्मत करा।

৩২. কুরআনের মূল আয়াতে "আদ্দীন" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আমি এর অনুবাদে বলেছি, "সকল প্রকার দীন" ইতিপূর্বে যেমন বলে এসেছি, এ দীন শব্দটি আরবী ভাষায় এমন একটি জীবন ব্যবস্থা বা জীবন পদ্ধতি অর্থে ব্যবহৃত হয় যার প্রতিষ্ঠাতাকে সনদ ও إِنَّ عِنَّةَ الشَّهُوْرِ عِنْ اللهِ اثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتْبِ اللهِ يَوْ أَخْلَقَ السَّوْتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَ اَرْبَعَةً حُرُّ أَذْ لِكَ الرِّيْنَ الْقَيِّرُ وَفَلَا تَظْلِمُوا فِيهُونَ وَالْأَرْضَ مِنْهَ الْهُشْرِ كِيْنَ كَافَّةً كَهَايُقًا تِلُونَكُرُ كَافَّةً وَاعْلَمُوا الْهُشْرِ كِيْنَ كَافَّةً عَلَيْكَ اللهُ مَعَ الْهُتَقِينَ ﴿ وَاعْلَمُوا اللهُ مَعَ الْهُتَقِينَ ﴾

আসলে যখন আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই আল্লাহর লিখন ও গণনায় মাসের সংখ্যা বারো চলে আসছে।<sup>৩৪</sup> এর মধ্যে চারটি হারাম মাস। এটিই সঠিক বিধান। কাজেই এ চার মাসে নিজেদের ওপর জুলুম করো না।<sup>৩৫</sup> আর মুশরিকদের সাথে সবাই মিলে লড়াই করো যেমন তারা সবাই মিলে তোমাদের সাথে লড়াই করে।<sup>৩৬</sup> এবং জেনে রেখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথেই আছেন।

অনুসরণযোগ্য বলে মেনে নিয়ে তার আনুগত্য করতে হয়। কাজেই এ আয়াতে রস্পূল্পাঠাবার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হেদায়াত ও সত্য দীন এনেছেন তাকে দীন জাতীয় বা দীনের শ্রেণীভূক্ত অন্য কথায় জীবন বিধান পদবাচ্য সমস্ত পদ্ধতি ও ব্যবস্থার ওপর জয়ী করবেন। অন্য কথায় রস্পুক্ কখনো এ উদ্দেশ্য পাঠানো হয়নি যে, তিনি যে জীবন ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন তা অন্যান্য জীবন ব্যবস্থার কাছে পরাজিত হয়ে ও সেগুলোর পদানত থেকে তাদের দেয়া সুযোগ সুবিধা ভোগ করার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ ও সংকৃচিত করে রাখবে। বরং তিনি আকাশ ও পৃথিবীর একছত্র অধিপতির প্রতিনিধি হয়ে আসেন এবং নিজের মনিবের সত্য ও ন্যায়ের ব্যবস্থাকে বিজয়ী দেখতে চান। দুনিয়ায় যদি অন্য কোন জীবন ব্যবস্থার অপ্তিত্ব থাকে তাহলে তাকে আল্লাহর ব্যবস্থার আওতাধীনেই তার দেয়া সুযোগ—সুবিধা হাত পেতে নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। যেমন জিয়িয়া আদায় করার মাধ্যমে যিমীরা নিজেদের অধীনতার জীবন মেনে নেয়। (দেখুন, আয়ু যুমার ও টীকা, আল মুমিন ৪৩ টীকা, আশ শূরা ২০ টীকা)

৩৩. অর্থাৎ এ জালেমরা শুধু ফতোয়া বিক্রি করে, ঘৃষ থেয়ে এবং নজরানা লুটে নিয়েই ক্ষান্ত হয় না। এ সংগে তারা এমন সব ধর্মীয় নিয়ম-কান্ন ও রসম-রেওয়াজ উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করে যেগুলোর সাহায্যে লোকেরা তাদের কাছ থেকে নিজেদের পরকালীন মৃক্তি কিনে নেয়। তাদের উদর পূর্তি না করলে লোকদের জীবন-মরণ, বিয়ে-শাদী এবং জানন্দ ও বিষাদ কোন অবস্থাই অতিবাহিত হতে পারে না। তারা এদেরকে নিজেদের তাগ্য ভাংগা-গড়ার একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। উপরস্থ নিজেদের এসব স্বার্থ উদ্ধারের মতলবে তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে গোমরাহীতে লিও করে রাখে। যখনই কোন সত্যের দাওয়াত সমাজের সংশোধনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসে তখনই সবার আগে এরাই নিজেদের জ্ঞানীসুলত প্রতারণা ও ধান্দাবাজীর অস্ত্র ব্যবহার করে তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়।

إِنَّهَا النَّسِئُ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ النِّنِينَ كَفُرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِنَّةً مَا حَرَّا اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّا للهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّا للهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّا للهُ وَيُحِلُّوا مَا حَرَّا للهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مِنْ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفِرِينَ ﴿ وَاللّهُ لَا يَهْدِي مِا لَقُومَ الْكُفِرِينَ ﴾

"नात्री" (प्राप्तक निष्टित्य प्रिया) को क्रुक्तीत प्रक्षा जीता वकि क्रुक्ती कर्म, यात्र मारात्य व कात्क्वतप्ततक उष्टें जात्र निश्च कर्ता रत्य थाकि। कान वहत वकि प्राप्तक शान करत त्या वर कान वहत जाक जाता रात्र रात्र करत त्या, याक जात्रार रात्राप्त करा प्राप्तत प्रश्चाध भूता करक भारत वर जात्रार रात्राप्त कर्ता प्राप्तत प्रश्चाध भूता करक भारत वर जात्रार रात्राप्त कर्ता कर्ता कर्ता कर्ता जात्रार प्राप्ति जात्रार रात्राप्त कर्ता रात्राप्त जात्रार प्राप्ति जात्रार प्राप्ति कर्ता कर्ता रात्राप्त जात्रार प्राप्ति जात्रार प्राप्ति जात्र रात्रा रात्राप्त जात्रार प्राप्ति करति ना।

৩৪. অর্থাৎ যখন আল্লাহ চাঁদ, সূর্য ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই এ হিসাবও চলে আসছে যে, প্রতি মাসে প্রথমার চাঁদ একবারই ওঠে। এ হিসাবে এক বছরে ১২ মাস হয়। একথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, আরবের লোকেরা 'নাসী'র কারণে ১৩ বা ১৪ মাসে বছর বানিয়ে ফেলতো। যে হারাম মাসকে তারা হালাল করে নিয়েছে তাকে এভাবে বছরের পঞ্জিকায় জায়গা দেবার ব্যবস্থা করতো। সামনের দিকে এ বিষয়টির আরো ব্যাখ্যা করা হবে।

৩৫. অর্থাৎ যেসব উপযোগিতা ও কল্যাণ কারিতার ভিত্তিতে এ মাসগুলোতে যুদ্ধ করা হারাম করা হয়েছে সেগুলোকে নষ্ট করো না এবং এ দিনগুলোতে শান্তি ভংগ করে বিশৃংখলা ছড়িয়ে নিজেদের ওপর জুলুম করো না। চারটি হারাম মাস বলতে যিলকদ্দ, যিল হজ্জ ও মহররম মাস হজ্জের জন্য এবং উমরাহের জন্য রজব মাস।

৩৬. অর্থাৎ মৃশরিকরা যদি উল্লেখিত মাসগুলোতে লড়াই করা থেকে বিরত না হয় তাহলে তারা যেমন একমত ও একজোট হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে, তোমরাও তেমনি একমত ও একজোট হয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়ো। সূরা আল বাকারার ১৯৪ স্বায়াতটি এর ব্যাখ্যা পেশ করছে।

৩৭. আরবে 'নাসী' ছিল দু' ধরনের। এক ধরনের 'নাসী'র প্রেক্ষিতে আরববাসীরা যুদ্ধ-বিগ্রহ, লুট-তরাজ ও হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য কোন হারাম মাসকে হালাল গণ্য করতো এবং তার বদলে কোন হালাল মাসকে হারাম গণ্য করে হারাম মাসগুলোর সংখ্যা পূর্ণ করতো। আর দিজীয় ধরনের 'নাসী'র প্রেক্ষিতে তারা চান্দ্রবর্ধকে সৌরবর্ধ সদৃশ করার জন্য তাতে 'কাবীসা' নামে একটা মাস বাড়িয়ে দিতো। তাদের উদ্দেশ্য হতো, এতাবে হজ্জ সবসময় একই মওসুমে অনুষ্ঠিত হতে থাকবে। ফলে চান্দ্রবর্ধ অনু্যায়ী বিভিন্ন মওসুমে হজ্জ অনুষ্ঠিত হবার ফলে তাদের যে কষ্ট করতে হতো তা থেকে তারা

রেহাই পাবে। এভাবে ৩৩ বছর ধরে হচ্ছ তার আসল সময়ে অনুষ্ঠিত না হয়ে অন্য তারিখে অনুষ্ঠিত হতো এবং শুধুমাত্র ৩৪ বছরের মাথায় একবার যিল হচ্ছ মাসের ৯–১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হতো। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হচ্ছের সময় তাঁর প্রদত্ত খুতবায় একথাটিই বলেছিলেন ঃ

ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض

"এ বছর হচ্ছের সময় ঘুরতে ঘুরতে ঠিক তার প্রাকৃতিক হিসেব অনুযায়ী আসল ভারিখে এসে গেছে।"

এ আয়াতে 'নাসী'কে নিষিদ্ধ ও হারাম গণ্য করে আরবের মূর্খ লোকদের উল্লেখিত দু'টি উদ্দেশ্য ও স্বার্থানেষণকেই বাতিল করে দেয়া হয়েছে। প্রথম উদ্দেশ্যটি তো একটি সুস্পষ্ট গুনাহ ছিল। এ ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা নেই। এর অর্থ তো এটাই ছিল, আল্লাহর হারাম করা জিনিসকে হালালও করে নেয়া হবে আবার কৌশল করে আইন মেনে চলার নির্দোষ ও কল্যাণ ভিত্তিক মনে হলেও আসলে এটাও ছিল আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম বিদ্রোহ। মহান আল্লাহ তাঁর আরোপিত ফরযগুলোর জন্য সৌরবর্ষের হিসেবের পরিবর্তে চান্দ্রবর্ষের হিসেব অবলম্বন করেছেন যেসব গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণকারিতার ভিত্তিতে তিনি এসব করেছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে, তার বান্দা কালের সকল প্রকার আবর্তনের মধ্যে সব রকমের অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে তাঁর হকুম আহকাম মেনে চলতে অভ্যস্ত হবে। যেমন রম্যান, কখনো আসে গ্রমকালে, কখনো বর্ধাকালে আবার কখনো শীতকালে। সমানদাররা এসব পরিবর্তিত অবস্থায় রোযা রেখে অনুগত থাকার প্রমাণও পেশ করে এবং এ সংগ্রে সর্বোত্তম নৈতিক প্রশিক্ষণও লাভ করে। অনুরূপভাবে হচ্ছও চান্দ্রমাসের হিসেব জনুযায়ী বিভিন্ন মণ্ডসুমে আসে। এসব মণ্ডসুমের ভালো–মন্দ সব ধরনের অবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সফর করে বান্দা আল্লাহর পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্রে যায় এবং বন্দেগীর ক্ষেত্রে পরিপঞ্চতা অর্জন করে। এখন যদি এক দল লোক নিজেদের সফর, ব্যবসা–বাণিজ্য ও মেলা–পার্বনের সুবিধার্থে চিরদিনের জন্য অনুকৃল মওসুমে হজ্জের প্রচলন করে, তাহলে সেটা হবে এরপ যেন মুসলমানরা কোন সম্মেলন করে সিদ্ধান্ত নিল যে, আগামী থেকে রমযান মাসকে ডিসেম্বর বা জানুয়ারীর সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে। এর পরিষার মানে দাঁড়ায়, বান্দারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেরাই স্বাধীন ও বেচ্ছাচারী হয়ে গেছে। এ জিনিসটিরই নাম কৃফরী। এ ছাড়াও একটি বিশ্বজনীন দীন ও জীবন ব্যবস্থা, যা সমগ্র মানব জাতির জন্য এসেছে তা কোন্ সৌরমাসকে রোযা ও হজ্জের জন্য নির্ধারিত করবে? যে মাসটিই নির্ধারিত হবে সেটিই পৃথিবীর সব এলাকার বাসিন্দাদের জন্য সমান সুবিধাজনক মণ্ডসুম হবে না। কোখাও তা পড়বে গরম কালে, কোথাও পড়বে শীতকালে, কোথাও তখন হবে বর্ষাকাল, কোথাও হবে খরার মওসুম, কোথাও তখন ফসল কাটার কাজ চলবে জাবার কোথাও চলবে বীজ বপন করার কাজ।

এ সংগে একথাও মনে রাখতে হবে যে, ১ হিজরীর হচ্জের সময় 'নাসী' বাতিল করার এ ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। পরের বছর ১০ হিজরীতে চান্দ্র মাসের হিসেব অনুযায়ী ঠিক নিধারিত তারিখেই হচ্জ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত সঠিক তারিখেই হচ্জ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। يَا يَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمَنُوا مَالَكُمْ إِذَاقِيْلَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اللَّهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ وَالنَّا اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَالنَّا اللّٰهِ وَالنَّا اللّٰهِ وَالنَّا اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللهُ عَنَا اللَّهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَنَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

৬ রুকু

द ঈमानमार्त्रगण। १०५ जिमाप्तर की रतना, यथनरे जिमाप्तर आञ्चारत পথে বের रूज वना रतना, अमिन जिम्सा मिन काम कि काम कि शक्त शिवार पिन जारे रहा, जारल जाम मिन जारे रहा, जारल जाम मिन जारे रहा, जारल जाम मिन जारे हो। जारे हो। जारल जाम मिन जारे रहा, जारल जाम मिन जारे हो। जारे जाम कि मिन कि साम कि साम कि साम कि मिन कि साम कि पार्टि प

৩৮. তাবৃক যুদ্ধের প্রস্তৃতি চলাকালে যে ভাষণটি নাযিল হয়েছিল এখান থেকে সেটিই শুরু হচ্ছে।

৩৯. এর দৃ'টো অর্থ হতে পারে। এক, আথেরাতের অনন্ত জীবন ও সেখানকার সীমাসংখ্যাহীন সাজ সরজাম দেখার পর তোমরা জানতে পারবে, দুনিয়ার সামান্য জীবনকালে
সূথৈশ্বর্য ভোগের যে বড় বড় সন্তাবনা তোমাদের করায়ত্ব ছিল এবং যে সর্বাধিক পরিমাণ
বিলাস সামগ্রী তোমরা লাভ করতে পেরেছিলে তা আথেরাতের সেই সীমাহীন সন্তাবনা
এবং সেই অন্তহীন নিয়ামতে পরিপূর্ণ সূবিশাল রাজ্যের তুলনায় কিছুই নয়। তখন তোমরা
নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টি ও অদ্রদর্শিতার জন্য এ মর্মে আফসোস করতে থাকবে যে,
আমার হাজার বুঝানো সন্ত্রেও দুনিয়ার তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী লাভের মোহে তোমরা কেন
নিজেদেরকে এ চিরন্তন ও বিপুল পরিমাণ লাভ থেকে বঞ্চিত রাখলে। দুই, দুনিয়ার
জীবনের সামগ্রী আথেরাতে কোন কাজে লাগবে না। এখানে যতই ঐশ্বর্য সম্পদ ও
সাজ–সরজাম তোমরা সংগ্রহ করো না কেন শেষ নিখাস ত্যাগ করার সাথে সাথেই সব
কিছু থেকে হাত গুটিয়ে নিতে হবে। মৃত্যুর পরপারে যে জগত রয়েছে এখানকার কোন
জিনিসই সেখানে তোমাদের সাথে স্থানাত্তরিত হবে না। এখানকার জিনিসের যে অংশট্ট্ক্
তোমরা আল্লাহকে সন্ত্রষ্ট করার জন্য কুরবানী করেছো এবং যে জিনিসকে ভালবাসার ওপর

إِلاَ تَنْصُرُوهُ فَقُلْ نَصَرَةُ اللهُ إِذْ اَخْرَجَهُ النِّي يَنَكُفُرُوا تَا نِيَ اثْنَيْ إِلَا تَنْصُرُوهُ فَقَالَ اللهُ مَعْنَا عَلَا فَهَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَن إِنَّ اللهُ مَعْنَا عَلَا فَهُ الْفَالِ اللهُ سَحِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَ النَّكَةُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرُوعًا وَجَعَلَ كَلَيْهُ اللهِ مِي الْعَلْيَا ، وَجَعَلَ كَلِهَ اللهِ مِي الْعَلْيَا ، وَجَعَلَ كَلِهُ اللهِ مِي الْعَلْيَا ، وَاللهُ عَزِيْزُ حَحِيْرٌ ﴿ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ وَالْمَا اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهِ مِي الْعَلَيْهِ وَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الل

তোমরা যদি নবীকে সাহায্য না কর, তাহলে কোন পরোয়া নেই। আল্লাহ তাকে এমন সময় সাহায্য করেছেন যখন কাফেররা তাকে বের করে দিয়েছিল, যখন সেছিল মাত্র দু'জনের মধ্যে দিতীয় জন, যখন তারা দু'জন গুহার মধ্যে ছিল, তখন সে তার সাথীকে বলছিল, "চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" ২ সে সময় আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তার ওপর মানসিক প্রশান্তি নাথিল করেন এবং এমন সেনাদল পাঠিয়ে তাকে সাহায্য করেন, যা তোমরা দেখোনি এবং তিনি কাফেরদের বক্তব্যকে নীচু করে দেন। আর আল্লাহর কথা তো সমূরত আছেই। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।—বের হও, হালকা কিংবা ভারী যাই হওনা কেন, এবং জ্বিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজের ধন-প্রাণ দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য গ্রেয় যদি তোমরা জানতে। ১৯

তোমরা আল্লাহ ও তাঁর দীনের প্রতি ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিয়েছো একমাত্র সেই অংশই তোমরা সেখানে পেতে পারো।

৪০. এ থেকেই শরীয়াতের এ বিধি জানা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন সাধারণ ঘোষণা (যুদ্ধ করার জন্য সর্বসাধারণ মুসলমানদেরকে আহবান জানানো) না দেয়া হবে কিংবা কোন এলাকার সকল মুসলিম অধিবাসীকে বা মুসলমানদের কোন দলকে জিহাদের জন্য বের হবার হকুম দেয়া না হবে ততক্ষণ তো জিহাদ ফরযে কিফায়াই থাকে। অর্থাৎ যদি কিছু লোক জিহাদ করতে থাকে তাহলে বাদবাকি লোকদের ওপর থেকে ঐ ফরয রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু যখন মুসলমানদের শাসকের পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে সর্বাত্মক জিহাদের জন্য আহবান জানানো হবে অথবা কোন বিশেষ দলকে বা বিশেষ এলাকার অধিবাসীদেরকে ডাকা হবে তখন যাদেরকে ডাকা হয়েছে

لُوْ كَانَ عُرِضًا قُرِيبًا وَسَفُرًا قَاصِلًا لِآبِعُولِكَ وَلَكِنَ بَعْنَ شَعَلَيْهِمُ الْمُسْتَقَدُّ وَسَيَحُلُغُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا كَعُرَجْنَا مَعْكُمْ وَيُهُلِكُونَ النَّفَيْهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُنِ بُونَ ﴿

হে নবী। যদি সহজ লাভের সম্ভাবনা থাকতো এবং সফর হাল্কা হতো, তাহলে তারা নিশ্চয়ই তোমার পেছনে চলতে উদ্যুত হতো। কিন্তু তাদের জন্য তো এ পথ বড়ই কঠিন হয়ে গেছে।<sup>88</sup> এখন তারা আল্লাহর কসম খেয়ে খেয়ে বলবে, "যদি আমরা চলতে পারতাম তাহলে অবশ্যি তোমাদের সাথে চলতাম।" তারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আল্লাহ ভালো করেই জ্ঞানেন তারা মিথ্যাবাদী।

তাদের ওপর জিহাদ "ফরযে আইন" হয়ে যাবে। এমনকি যে ব্যক্তি কোন যথার্থ অসুবিধা বা ওযর ছাড়া জিহাদে অংশগ্রহণ করবে না তার ঈমানই গ্রহণযোগ্য হবে না।

- 8১. অর্থাৎ আল্লাহর কাজ তোমাদের ওপর নির্ভরশীল নর। তোমরা করলে তা হবে এবং তোমরা না করলে হবে না, এমন নর। আসলে আল্লাহ যে তোমাদের তাঁর দীনের খেদমতের সুযোগ দিচ্ছেন, এটা তাঁর মেহেরবানী ও অনুগ্রহ। যদি তোমরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে এ সুযোগ হারাও, তাহলে তিনি অন্য কোন জাতিকে এ সুযোগ দেবেন এবং তোমরা ব্যর্থ হয়ে যাবে।
- ৪২. মঞ্চার কাফেররা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিল, এটা সে সময়ের কথা। যে রাতে তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সে রাতেই তিনি মঞ্চা থেকে বের হয়ে মদীনার দিকে হিজরত করেছিলেন। ইতিপূর্বে দু'জন চারজন করে যেতে যেতে মুসলমানদের বেশীর ভাগ মদীনায় পৌছে গিয়েছিল। মঞ্চায় কেবলমাত্র তারাই থেকে গিয়েছিল যারা ছিল একেবারেই অসহায় অথবা যাদের ইমানের মধ্যে মোনাফেকীর মিশ্রণ ছিল এবং তাদের ওপর কোন প্রকারে ভরসা করা যেতে পারতো না। এ অবস্থায় যখন তিনি জানতে পারলেন, তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, তখন তিনি শুধুমাত্র একজন সাথী হয়রত আবু বকরকে (রা) সংগে নিয়ে মঞ্চা থেকে বের হয়ে গড়লেন। নিশ্চয়ই তাঁর পেছনে ধাওয়া করা হবে, এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি মদীনার পথ ছেড়ে (যা ছিল উত্তরের দিকে) দক্ষিণের পথ অবলয়ন করলেন। এখানে তিন দিন পর্যন্ত তিনি 'সাওর' নামক পর্বত গুহায় আত্রগোপন করে থাকলেন। তাঁর রক্ত পিপাসু দুশমনেরা তাঁকে চারদিকে খুঁজে বেড়াছিলে। মঞ্চার আশপাশের উপত্যকাগুলোর কোন জায়গা খুঁজতে তারা বাকি রাখেনি। এভাবে তাদের কয়েকজন খুঁজতে খুঁজতে যে গিরি গুহায় তিনি লুকিয়েছিলেন তার মুখে পৌছে গেলো। হযরত আবু বকর (রা) ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, দুশমনদের একজন যদি একটু ভিতরে ঢুকে উকি দেয়, তাহলে তাদের দেখে ফেলবে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

#### १ तन्कृ

दि नवी। आञ्चार তোমাকে মাফ করুন, তুমি তাদের অব্যাহতি দিলে কেন? (তোমার নিজের তাদের অব্যাহতি না দেয়া উচিত ছিল) এভাবে তুমি জানতে পারতে কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যুক। <sup>86</sup> যারা আত্মাহ ও শেষ দিনের প্রতি দ্বমান রাখে, তারা কখনো তোমার কাছে তাদের ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আবেদন জানাবে না। আত্মাহ মৃত্তাকীদের খুব ভাল করেই জানেন। এমন আবেদন তো একমাত্র তারাই করে; যারা আত্মাহ ও শেষ দিনের প্রতি দ্বমান রাখে না, যাদের মনে রয়েছে সন্দেহ এবং এ সন্দেহের দোলায় তারা দোদুল্যমান। <sup>86</sup>

সাল্লাম একট্ও বিচলিত না হয়ে হয়রত আবু বকরকে এ<sup>ই</sup>বলে সান্ত্বনা দিলেন, "চিন্তিত হয়ো না, মন খারাপ করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"

- ৪৩. এখানে হাল্কা ও ভারী শব্দ দৃ'টি ব্যাপক অর্থবাধক। এর অর্থ হচ্ছে, বের হবার 
  হকুম যখন হয়ে গেছে তখন ভোমাদের বের হয়ে পড়তে হবে। স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে হোক
  বা অনিচ্ছায়—অনাগ্রহে, সচ্ছলভায় ও সমৃদ্ধির মধ্যে হোক বা দারিদ্রের মধ্যে, বিপুল
  পরিমাণ সাজসরঞ্জাম থাক বা একেবারে নিঃসহল অবস্থায় হোক, অনুকৃদ অবস্থা হোক
  বা প্রতিকৃল অবস্থা, যৌবন ও সুস্বাস্থের অধিকারী হও বা বৃদ্ধ ও দুর্বল হও, সর্বাবস্থায়
  বের হতে হবে।
- 88. অর্থাৎ মোকাবিলা রোমের মতো বড় শক্তির সাথে। একদিকে প্রচণ্ড গ্রীন্মের মণ্ডস্ম এসে গেছে এবং দেশে দৃঙিক্ষ দেখা দিয়েছে। তার ওপর নত্ন বছরের বহু প্রত্যাশিত ফসল কাটার সময় এসে গেছে। এসব কারণে তাবুকের সফর তাদের কাছে বড়ই কঠিন ও চড়ামূল্যের বলে মনে হচ্ছিল।
- ৪৫. কোন কোন মুনাফিক বানোয়াট ও্যর পেশ করে নবী সাল্লালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মুদ্ধে যাওয়া থেকে অব্যাহতি চেয়েছিল। তিনিও নিজের স্বভাবগত কোমলতা

وَلُوْارَادُوا الْخُرُوجَ لَا عَنَّ وَالَهُ عُنَّةً وَلَحِنْ حَرِهُ اللهُ الْبِعَا ثَهُرُ فَشَيَّطَهُرُ وَقِيْلَ اقْعَدُ وَامَعَ الْقَعِدِ بْنَ ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيْكُرُ مَّازَادُ وَكُرُ إِلَّا خَبَالًا وَلَا اَوْضَعُوا خِلْكُرُ يَبْغُونَكُرُ الْفِتْنَةَ ﴾ وَفِيْكُرُ سَبِّعُونَ لَهُرْ وَاللهُ عَلِيْرٌ وَاللهُ عَلِيْرً وَاللهُ عَلِيْرٌ وَاللهُ عَلِيْرٌ وَاللهُ عَلِيْرً

ও উদারতার ভিত্তিতে তারা যে নিছক ভাওতাবাজী করছে, তা জ্বানা সত্ত্বেও তাদের অব্যাহতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ এটা পছন্দ করেননি। এ ধরনের উদার নীতি সংগত নয় বলে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন। অব্যাহতি দেবার কারণে এ মুনাফিকরা নিজেদের মুনাফিকী ও প্রতারণামূলক কার্যকলাপ গোপন করার সুযোগ পেয়ে গেলো। যদি তাদের অব্যাহতি না দেয়া হতো এবং তারপর তারা ঘরে বসে থাকতো তাহলে তখন তাদের মিথ্যা সমানের দাবী সর্বসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়তো।

৪৬. এ থেকে জানা যায়, ইসলাম ও কুফরীর দ্বন্ধু একটি মাপকাঠি স্বরূপ। এর মাধ্যমে খাঁটি মুমিন ও নকল ঈমানের দাবীদারের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ দ্বন্ধু ও সংঘাতে যে ব্যক্তি মনপ্রাণ দিয়ে ইসলামকে সমর্থন করে এবং নিজের সমস্ত শক্তি সামর্থ ও উপায় উপকরণ তাকে বিজয়ী করার সংগ্রামে নিয়োজিত করে এবং এ পথে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারে কুঠিত হয় না, সে-ই সাচা মুমিন। পক্ষান্তরে এ দ্বন্ধু ও সংঘাতে যে ব্যক্তি ইসলামের সাথে সহযোগিতা করতে ইতন্তত করে এবং কুফরের শির উর্চু হবার বিপদ সামনে দেখেও ইসলামের বিজয়ের জন্য জান—মালের কুরবানী করতে কুঠিত হয়, তার এ মনোভাব ও কার্যকলাপ এ সত্যটিকে সুস্পষ্ট করে দেয় যে, তার অন্তরে ঈমান নেই।

8৭. অর্থাৎ মনের তাগিদ ছাড়া অনিচ্ছায় যুদ্ধযাত্রা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় ছিল না। কারণ তাদের মধ্যে যখন জিহাদে অংশগ্রহণ করার প্রেরণা ও সংকল্প অনুপস্থিত ছিল এবং ইসলামের বিজয়ের জন্য প্রাণপাত করার কোন ইচ্ছাই তাদের ছিল না তখন শুধুমাত্র لَقَلِ الْبَتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَا الْمُوْرَحَتِي جَاءَالْحَقَّ وَظَهْرَا الْفَالْا مُوْرَحَتِي جَاءَالْحَقَّ وَظَهْرَا اللَّهُ الْمُورَا الْفَالَا الْفَالَا الْفَالَةُ وَلَا وَظَهْرَا اللَّهِ وَهُرُحُرِهُونَ ﴿ وَمِنْهُرْ مِنْ اللَّهُ الْفَالَةُ اللَّهُ الْفَالَةُ اللَّهُ الْفَالَةُ اللَّهُ وَلَا تَفْتَرُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِدُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللْمُولِلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّلَا اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللَل

এর আগেও এরা ফিত্না সৃষ্টির চেটা করেছে এবং তোমাদের ব্যর্থ করার জন্য ধুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন ধরনের কৌশল খাটিয়েছে। এ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাদের ইচ্থার বিরুদ্ধে সত্য এসে গেখে এবং স্মাগ্রাহর উদ্দেশ্য সফল হয়েহে

তাদের মধ্যে এমন লোকও মাছে, যে বলে, "আমাকে মব্যাহতি দিন এবং আমাকে পাণের কৃঁকির মধ্যে ফেলবেন না।"<sup>85</sup> শুনে রাখো, এরা তো ঝুঁকির মধ্যেই পড়ে মাছে<sup>8৯</sup> এবং ভাহান্তাম এ কাফেরদের ঘিরে রেখেছে।<sup>৫০</sup>

মুসলমানদের সামনে দক্তিত হবার ভয়ে অসন্তুষ্ট মনে ঋথবা কোন ঋনিও করার উদ্দেশ্যে তারা জ্বোরেশারে এগিয়ে স্বাসতো এবং এটা সমূহ ঋতির কারণ হয়ে দাঁড়াতোঃ পরবর্তী খায়াতে বিষয়টি পরিকার করে বলা হয়েছে:

৪৮. যেসব মুনাফিক মিথ্যা বাহানা বানিয়ে পিছনে থেকে ধাবার অনুমতি চাছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এতই বেপরোয়া ছিল যে, আগ্রাহর পথ থেকে পেন্নে সরে যাবার জন্য ধর্মীয় ও নৈতিক ধরনের বাহানাবাজীর আশ্রয় নিতা। জ্বান্দ ইবনে কায়েস নামক তাদের একজনের সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ সে নবী সাগ্রাক্রছ আনাইহি ওয়া সাগ্রামের খেদমতে হায়ির হয়ে আর্য করণো, আমি একজন সৌন্দর্য পিপাসু লোক আমার সম্প্রদায়ের গোকেরা আমার এ দুর্বলতা জানে যে, মেয়েদের ব্যাপারে আমি সবর করতে পারি না আমার তয় হয়, রোমান মেয়েদের দেখে আমার পদস্থলন না হয়ে যায়। কাজেই আপনি আমাকে ঝুঁকির মধ্যে ঠেণে দেবেন না এবং এ অক্ষমতার কারণে আমাকে এ জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে রেহাই দিন.

85. অর্থাৎ তারা তো ফিতনা বা পাপের ঝুঁকি থেকে রেহাই পাওয়ার দোহাই দিছে কিন্তু আসনে তারা আকষ্ঠ ভূবে আছে মুনাফিলী, মিখ্যাচার ও রিয়াকারীর মত জঘন্য পাপের মধ্যে। নিজেদের ধারণা মতে তারা মনে করছে, হোট ছোট ফিতনার সপ্তানার ব্যাপারে তয় ও পেরেশানি প্রকাশ করে তারা নিজেদের বড় ধরনের মুখ্যাকী হবার প্রমাণ পেশ করে যাছে। অথচ কুফর ও ইসলামের চ্ড়ান্ত ও সিদ্ধান্তকর সংঘর্যকানে ইসলামের পক্ষ সমর্থনে ইতন্তত করে তারা আরো বড় পাপ এবং প্রারো বড় ফিত্নার মধ্যে নিজেদের ফেলে দিছে যার চাইতে বড় কোন ফিতনার কথা কল্পনাই করা যায় না

৫০. অর্থাৎ তাকওয়ার এ প্রদর্শনী তাদের জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখেনি বরং মুনাফিকীর গানতই তাদেরকে জাহান্নামের করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করেছে:

إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةً تَسُؤُهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةً يَتُولُوا قَلْ اَخَلْنَا اللهَ اللهُ ال

তোমার ভাল কিছু হলে তা তাদের কট দেয় এবং তোমার ওপর কোন বিপদ এলে তারা খুশী মনে সরে পড়ে এবং বলতে থাকে, "ভালই হয়েছে, আমরা আগেভাগেই আমাদের ব্যাপার সেরে নিয়েছি।" তাদের বলে দাও, "আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা ছাড়া আর কোন (ভাল বা মন্দ) কিছুই আমাদের হয় না। আল্লাহই আমাদের অভিভাবক ও কার্যনির্বাহক এবং ইমানদারদের তাঁর ওপরই ভরসা করা উচিত।"

তাদের বলে দাও, "তোমরা আমাদের ব্যাপারে যে জিনিসের অপেক্ষায় আছো তা দু'টি ভালর একটি ছাড়া আর কি?<sup>৫২</sup> অন্যদিকে আমরা তোমাদের ব্যাপারে যে জিনিসের অপেক্ষায় আছি তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ হয় নিজেই তোমাদের শাস্তি দেবেন, না হয় আমাদের হাত দিয়ে দেয়াবেন? তাহলে এখন তোমরা অপেক্ষা করো এবং আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকছি।"

৫১. এখানে দুনিয়াপূজারী ও আল্লাহে বিশাসী মানসিকতার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। দুনিয়া পূজারী নিজের প্রবৃত্তির আকাংখা পূর্ণ করার জন্য সবকিছু করে। কোন বৈষয়িক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার ওপরই তার প্রবৃত্তির সুথ ও আনন্দ নির্ভর করে। এ উদ্দেশ্য লাভে সক্ষম হলেই সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। আর উদ্দেশ্য লাভে ব্যর্থ হলে সে মিয়মান হয়ে পড়ে। তারপর বস্তুগত কার্যকারণই প্রায় তার সমস্ত সহায় অবলম্বনের কাজ করে। সেগুলো অনুকূল হলে তার মনোবল বেড়ে যেতে থাকে। আর প্রতিকূল হলে সে হিমত হারাতে থাকে। অন্যদিকে আল্লাহে বিশ্বাসী মানুষ আল্লাহকে সন্তুই করার জন্যই সবকিছু করে। এ কাজে সে নিজের শক্তি বা বস্তুগত উপায় উপকরণের ওপর তরসা করে না বরং সে পুরোপুরি নির্ভর করে আল্লাহর সন্তার ওপর। সত্যের পথে কাজ করতে গিয়ে

সে বিপদ-আপদের সমুখীন হলে অথবা সাফল্যের বিভিন্ন পর্যায় অভিক্রেম করলে, উভয় অবস্থায় সে মনে করে আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ হচ্ছে। বিপদ আপদ তার মনোবল ভাংতে পারে না। আবার সাফল্যও তাকে অহংকারে লিগু করতে পারে না। কারণ, প্রথমত সে উভয়কে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বলে মনে করে। সব অবস্থায় সে আল্লাহর সৃষ্ট এ পরীক্ষায় নিরাপদে উত্তীর্ণ হতে চায়। দিতীয়ত তার সামনে কোন বৈষয়িক উদ্দেশ্য থাকে না এবং তার মাধ্যমে সে নিজের সাফল্য ও ব্যর্থতার বিচার করে না। তার সামনে থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের একটি মাত্র উদ্দেশ্য। বৈষয়িক সাফল্য লাভ করা বা না করার মাধ্যমে তার এ উদ্দেশ্যের নিকটবর্তী হওয়া বা দূরে অবস্থান করার ব্যাপারটি পরিমাপ করা যায় না। বরং আল্লাহর পথে জান ও মাল উৎসর্গ করার যে দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয়েছিল তা সে কতদুর পালন করেছে। তার ভিত্তিতেই তার পরিমাপ করা যায়। যদি এ দায়িত্ব সে পালন করে থাকে তাহলে দুনিয়ায় সে সম্পূর্ণরূপে হেরে গেলেও তার পূর্ণ আস্থা থাকে যে, সে যে আল্লাহর জন্য ধন-প্রাণ উৎসর্গ করেছে তিনি তার প্রতিদান নষ্ট করে দেবেন না। তারপর বৈষয়িক কার্যকারণ ও উপায় উপকরণের আশায় সে বসে থাকে না। সেগুলোর অনুকৃষ ও প্রতিকৃষ হওয়া তাকে আনন্দিত ও নিরানন্দ করে না। সে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখে। তিনিই কার্যকারণ ও উপায়–উপকরণ রাজ্যের একচ্ছত্র মালিক। কাজেই তাঁর ওপর ভরসা করে সে প্রতিকৃল অবস্থায়ও এমন হিম্মত ও দৃঢ় সংকল্প সহকারে কাজ করে যায় যে, দুনিয়া পূজারীরা একমাত্র অনুকূল অবস্থায়ই সেভাবে কাজ করতে পারে। তাই মহান আল্লাহ বলেন, ঐ সব দুনিয়া পূজারী মুনাফিকদের বলে দাও, আমাদের ব্যাপারটা তোমাদের থেকে মূলগতভাবে ভিন্ন। তোমাদের আনন্দ ও নিরানন্দের রীতি–পদ্ধতি আমাদের থেকে আলাদা। তোমাদের নিশ্চিন্ততা ও অস্থিরতার উৎস এক, আমাদের অন্য।

৫২. মুনাফিকরা তাদের অভ্যাস অন্যায়ী এ সময়ও কৃষ্ণর ও ইসলামের সংঘাতে অংশ না নিয়ে নিজেরা চরম বৃদ্ধিমন্তার পরিচয় দিছে বলে মনে করছিল। এ সংঘাতের পরিণামে রসূল ও তাঁর সাহাবীরা বিজয়ীর বেশে ফিরে আসেন, না রোমীয়দের সামরিক শক্তির সাথে সংঘর্ষে ছিন্নভিন্ন হয়ে যান, দূরে বসে তারা তা দেখতে চাছিল। এখানে তাদের প্রত্যাশার জবাব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, দু'টি ফলাফলের মধ্যে তোমরা একটির প্রকাশের অপেক্ষা করছো। অথচ ঈমানদারদের জন্য উভয় ফলাফলই যথার্থ ভাল ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা বিজয়ী হলে, এটা যে তাদের জন্যে ভাল একথা সবার জানা। কিন্তু নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পাদনের পথে প্রাণ দান করে যদি তারা মাটিতে বিলীন হয়ে যায়, তাহলে দুনিয়াবাসীরা তাদের চরম ব্যর্থ বলে মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে এটিও আর এক রকমের সাফল্য। কারণ মুমিন একটি দেশ জয় করলো কি করলো না অথবা কোন সরকার প্রতিষ্ঠিত করলো কি করলো না, এটা তার সাফল্য ও ব্যর্থতার মাপকাঠি নয়। বরং মুমিন তার আল্লাহর কালেমা বৃলন্দ করার জন্য নিজের মন, মস্তিক, দেহ ও প্রাণের সমুদয় শক্তি নিয়োজিত করেছে কিনা, এটাই তার মাপকাঠি। এ কাজ যদি সে করে থাকে তাহলে দুনিয়ার বিচারে তার ফলাফল শূন্য হলেও আসলে সে সফলকাম।

قُلْ اَنْفِقُوا طَوْعًا اَوْ حَرْمًا لَّنْ يُتَقَبِّلُ مِنْكُرْ اِلَّمَّ اَلَّا اَنَّكُرْ حَنْتُرْ قَوْمًا فَي فَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِولَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَا الْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

তাদের বলে দাও, "তোমরা নিজেদের ধন–সম্পদ স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ব্যয় কর অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্যয় কর<sup>েত</sup> তা গৃহীত হবে না। কারণ তোমরা ফাসেক গোষ্ঠী।" তাদের দেয়া সম্পদ গৃহীত না হবার এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রস্লের সাথে কৃফরী করেছে, নামাযের জ্বন্য যখন আসে আড়মোড়া ভাংতে ভাংতে আসে এবং আল্লাহর পথে খরচ করলে তা করে অনিচ্ছাকৃতভাবে। তাদের ধন–দৌলত ও সন্তানের আধিক্য দেখে তোমরা প্রতারিত হয়ো না। আল্লাহ চান, এ জিনিসগুলোর মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনে তাদের শান্তি দিতে। তার তারা যদি প্রাণও দিয়ে দেয়, তাহলে তখন তারা থাকবে সত্য অস্বীকার করার অবস্থায়। তারে

তে. কোন কোন মুনাফিক এমনও ছিল, যারা নিজেদেরকে বিপদের মধ্যে ঠেলেঁ দিতে যদিও প্রস্তৃত ছিল না, তবে তারা এ জিহাদ ও এ চেষ্টা–সাধনা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন থেকে মুসলমানদের দৃষ্টিতে নিজেদের সমস্ত মর্যাদা খুইয়ে ফেলতে এবং নিজেদের মুনাফিকীকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দিতেও চাচ্ছিল না। তাই তারা বলছিল, বর্তমানে আমরা যদিও অক্ষমতার কারণে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি চাচ্ছি। কিন্তু যুদ্ধের জন্য অর্থ সাহায্য করতে আমরা প্রস্তৃত।

৫৪. অর্থাৎ এ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতির মায়ার ডোরে আবদ্ধ হয়ে তারা যে মুনাফিকী নীতি অবলম্বন করেছে, সে জন্য মুসলিম সমাজে তারা চরমতাবে লাঞ্চিত ও অপমানিত হবে। এতদিনকার আরবীয় সমাজে তাদের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-মর্যাদা, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ ছিল নব্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় তা সম্পূর্ণ মাটিতে মিশে যাবে। যেসব নগণ্য দাস ও দাস পুত্ররা এবং মামুলী ধরনের কৃষক ও রাখালরা ঈমানী নিষ্ঠা ও আন্তরিকাতার প্রমাণ পেশ করেছে, এ নতুন সমাজে তারা হবে মর্যাদাশালী। অন্যদিকে

وَيَحْلِفُونَ فِ اللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَاهُمْ مِنْكُمْ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

তারা আল্লাহর কসম খেয়ে খেয়ে বলে, আমরা তোমাদেরই লোক। অথচ তারা মোটেই তোমাদের অন্তরভুক্ত নয়। আসলে তারা এমন একদল লোক যারা তোমাদের ভয় করে। যদি তারা কোন আশ্রয় পেয়ে যায় অথবা কোন গিরি–গুহা কিংবা ভিতরে প্রবেশ করার মত কোন জায়গা, তাহলে দৌড়ে গিয়ে সেখানে লুকিয়ে থাকবে।<sup>৫৬</sup>

दि नवी। जात्मत त्किष्ठं त्किष्ठं मामकाश्च वर्नेत्नत्त्र वााभात्त राज्ञात्र वितन्तिक् वााभिष्ठं कामात्कः। य मन्भम त्थर्तकं यमि जात्मत्र किष्ट् त्याः। यश्च जाश्चल जाताः थूनी रद्याः याग्न, व्यात मा त्माः। रत्न विभएं त्यात्व थात्कः। निष्टे क्या जान श्रातः। व्यातः व्यातः। व्यातः व्यातः

বংশানুক্রমিক সমাজনেতা ও সমাজপতিরা নিজেদের দুনিয়া গ্রীতির কারণে মর্যাদাহীন হয়ে পড়বে।

হযরত উমরের (রা) মজলিসে একবার একটি ঘটনা ঘটেছিল। সেটি ছিল এ অবস্থার একটি চমকপ্রদ চিত্র। সুহাইল ইবনে আমর ও হারেস ইবনে হিশামের মতো বড় বড় কুরাইশী সরদাররা হযরত উমরের (রা) সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন। সেখানে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্য থেকে মামুলী পর্যায়ের কোন লোক হলেও হযরত উমর (রা) তাকে ডেকে নিজের কাছে বসাচ্ছিলেন এবং এ সমাজপতিদের সরে তার জন্য জায়গা করে দিতে বলছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সমাজপতিরা সরতে সরতে একেবারে মজলিসের



কিনারে গিয়ে পৌছলেন। বাইরে বের হয়ে এসে হারেস ইবনে হিশাম নিজের সাথীদের বললেন, তোমরা দেখলে তো জাজ আমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হলো? সুহাইল ইবনে আমর বললেন, এতে উমরের কোন দোষ নেই। দোষ আমাদের। কারণ আমাদের যখন এ দীনের দিকে ডাকা হয়েছিল তখন আমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম এবং এ লোকেরা দৌড়ে এসেছিল। তারপর এ দৃ' সমাজপতি দিতীয়বার হয়রত উমরের কাছে হাযির হলেন। এবার তারা বললেন, আজ আমরা আপনার আচরণ দেখলাম। আমরা জানি, আমাদের ক্রেটির কারণেই এ অবস্থা হয়েছে। কিন্তু এখন এর প্রতিবিধানের কোন উপায় আছে কিং হয়রত উমর (রা) মুখে কোন জ্বাব দিলেন না। তিনি শুধু রোম সীমান্তের দিকে ইশারা করলেন। মানে, তিনি বলতে চাচ্ছিলেন, এখন জ্বিহাদের ময়দানে জান–মাল উৎসর্গ করো, তাহলে হয়তো তোমরা নিজেদের হারানো মর্যাদা আবার ফিরে পাবে।

৫৫. অর্থাৎ এতসব লাশ্বনা-গঞ্জনার মধ্যেও তাদের জন্য আরো বড় বিপদ হবে এই যে, তারা নিজেদের মধ্যে যে মুনাফিকী চরিত্র বৈশিষ্ট লালন করছে তার বদৌলতে মরার আগ পর্যন্ত তারা সত্যিকার ঈমানলাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং নিজেদের পার্থিব সুখ-সুবিধা ধ্বংস করার পর দ্নিয়া থেকে এমন অবস্থায় বিদায় নেবে যে, তাদের আখেরাত হবে এর চাইতেও অনেক বেশী খারাপ।

৫৬. মদীনার এ মুনাফিকদের বেশীরভাগই ছিল ধনী ও বয়স্ক। ইবনে কাসীর তাঁর আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া গ্রন্থে ভাদের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে শুধুমাত্র একজন যুবকের নাম পাওয়া যায়। তাদের একজনও গরীব নয়। এরা মদীনায় বিপুল ভূ–সম্পত্তি ও চারদিকে ছড়িয়ে থাকা বিরাট কারবারের মালিক ছিল। সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা এদের সুযোগ-সন্ধানী ও সুবিধাবাদী বানিয়ে দিয়েছিল। ইসলাম যথন মদীনায় পৌছলো এবং জনবসতির একটি বড় অংশ পূর্ণ আন্তরিকতা ও ঈমানী জোশের সাথে ইসলাম গ্রহণ করলো তখন এ শ্রেণীটি পড়লো উভয় সংকটে। তারা দেখলো এ নত্ন দীন একদিকে তাদের নিজেদের গোত্রের অধিকাংশ বরং তাদের ছেলেমেয়েদের পর্যস্ত ঈমানের নেশায় মাতিয়ে তুলেছে! তাদের বিপরীত সারিতে দাঁড়িয়ে তারা যদি এখন কৃফরী ও অস্বীকারের ঝাণ্ডা উন্তোশিত করে রাখে, তাহলে তাদের নেতৃত্ব–সরদারী, প্রভাব–প্রতিপত্তি, মান-সন্মান, সুনাম-সুখ্যাতি সবকিছুই হারিয়ে যাবে। এমনকি তাদের নিজেদের পারিবারিক পরিমণ্ডলেই তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার আশংকা দেখা দেবে। অন্যদিকে এ দীনের সাথে সহযোগিতা করার অর্থ হবে, তাদেরকে সমগ্র আরবের এমনকি চারপাশের সমস্ত জাতি–গোত্র ও রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে প্রস্তৃত থাকা। সত্য ও न्याग्न य जानलार वकि मृन्यान जिनिन जात त्थ्रमन्थी भान करत ये मान्य नव तकस्पत বিপদ আপদ মাথা পেতে নিতে পারে. এমনকি প্রয়োজনে নিজের জান-মালও পর্যন্ত কুরবানী করতে পারে। পার্থিব স্বার্থে মোহ ও প্রবৃত্তির গোলামীতে আকন্ঠ ডুবে থাকার কারণে সে কথা উপলব্ধি করার যোগ্যতা তারা হারিয়ে ফেলেছিল। তারা দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়কে শুধুমাত্র স্বার্থ ও সুবিধাবাদের দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তাই ঈমানের দাবী করার মধ্যেই তারা নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থ সংরক্ষণের সবচেয়ে অনুকূল ও খুঁচ্ছে পেয়েছিল। কারণ, তারা এভাবে একদিকে নিজেদের জাতি–সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদের বাহ্যিক মান–সম্রম, সহায়–সম্পদ ও ব্যবসা–বাণিজ্য

যথাযথভাবে টিকিয়ে রাখতে পারবে। অন্যদিকে একনিষ্ঠ মুমিন হওয়াটাও তাদের এড়িয়ে যাওয়া দরকার, যাতে আন্তরিকতার পথ অবলম্বন করার ফলে অনিবার্যভাবে যেসব বিপদ–আপদ ও ক্ষতির সমুখীন হতে হয় তার হাত থেকে রেহাই পেতে পারে। তাদের এ মানসিক অবস্থাকে এখানে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আসৰে তারা তোমাদের সাথে নেই। বরং ক্ষতির ভয় তাদেরকে জ্বরদন্তি তোমাদের সাথে বেঁধে দিয়েছে। যে জিনিসটি তাদের নিজেদেরকে মুসলমানদের মধ্যে গণ্য করাতে বাধ্য করেছে তা হচ্ছে এই ভীতি যে, মদীনায় থাকা অবস্থায় যদি তারা প্রকাশ্যে অমুসলিম হয়ে বাস করতে থাকে তাহলে তাদের সমস্ত মর্যাদা ও প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে এমনকি স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সাথেও তাদের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটবে। আর যদি তারা মদীনা ত্যাগ করে তাহলে নিচ্ছেদের সম্পদ–সম্পত্তি ও ব্যবসা–বাণিষ্য ত্যাগ করতে হবে। আবার কৃষ্ণরীর প্রতিও তাদের এতটা আন্তরিকতা ছিল না যে, তার জন্য তারা এসব ক্ষতি বরদাশত করতে পারতো। এ উভয় সংকটে পড়ে তারা বাধ্য হয়ে মদীনায় থেকে গিয়েছে। মন না চাইলেও অনিচ্ছা সম্বেও নামায পড়তো। এবং যাকাতকে "ছবিমানা" ভেবে হলেও অগত্যা আদায় করতো। নয়তো প্রতিদিন জিহাদ, প্রতিদিন কোন না কোন ভয়াবহ দুশমনের সাথে পাঞ্জা ক্যাক্ষি এবং প্রতিদিন জান ও মাল কুরবানীর যে বিপদ ঘাড়ে চেপে আছে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তারা এত বেশী জস্থির যে, যদি তারা সাধারণ কোন সূড়ংগ তথা কোন গর্তও দেখতে পেতো এবং সেখানে গেলে নিরাপদ আশ্রয় লাভের সম্ভাবনা থাকতো তাহলে দৌড়ে গিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়তো।

৫৭. এ প্রথমবার জারবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী ধন–সম্পদের অধিকারী শোকদের ওপর যথারীতি যাকাত ধার্য করা হয়েছিল। তাদের কৃষি উৎপাদন, গবাদি পশু ও ব্যবসায় পণ্য এবং খনিজ দ্রব্য ও সোনা রূপার সঞ্চয় থেকে শতকরা আড়াই ভাগ, ৫ ভাগ, ১০ ভাগ ও ২০ ভাগ আদায় করা হতো। একটি বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে এসৰ যাকাতের সম্পদ সংগ্রহ করা হাতো এবং একটি কেন্দ্রে জ্বমা করে বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে খরচ করা হতো। এভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নবী সাল্লাল্লাহ জালাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ সংগৃহীত হয়ে আসতো এবং তার হাত দিয়ে তা লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হতো, যা ইতিপূর্বে আরবের লোকেরা কখনো এক জন লোকের হাতে একই সংগে সংগৃহীত হতে এবং তাঁর হাত দিয়ে খরচ হতে দেখেনি। এ সম্পদ দেখে দূনিয়া পূজারী মুনাফিকদের জিভ দিয়ে লালা ঝরতো। তারা চাইতো, এ প্রবহমান নদী থেকে তারা যেন আশ মিটিয়ে পানি পান করতে পারে। কিন্ত এখানে তো ব্যাপার ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। এখানে যিনি পানি পান করাচ্ছিলেন তিনি নিজের জন্য এবং নিজের সংশ্রিষ্টদের জন্য এ নদীর প্রতি বিন্দু পানি হারাম করে দিয়েছিলেন। কেউ আশা করতে পারতো না, তার হাতের পানির পেয়ালা হকদার ছাড়া আর কারোর ঠোঁট স্পর্শ করতে পারে। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাদকা বিতরণের অবস্থা দেখে মুনাফিকরা চাপা আক্রোশে গুমরে মরছিল। বন্টনের সময় তারা নানা অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করতো। তাদের আসল অভিযোগ ছিল্ এ সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ আমাদের দেয়া হচ্ছে না। কিন্তু এ আসল অভিযোগ গোপন করে তারা এ মর্মে অভিযোগ উত্থাপন করতো যে, ইনসাফের সাথে সম্পদ বন্টন করা হচ্ছে না এবং এ ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে।

إِنَّهَا الصَّافَتُ لِلْفُقُرَاءُ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعَلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ وَالْمَوْلَةُ فَالْمُؤْمُورُ وَفِي الرِّفَابِ وَالْغِرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السّبِيلِ فَوْ مِنْهُمْ وَابْنِ السّبِيلِ فَوْ مِنْهُمْ الَّذِي يَوْدُونَ فَوْ مِنْهُمْ الَّذِي يَوْدُونَ السّبِيلِ اللهِ وَيَقَوْلُونَ هُو الله عَلَيْزَ حَكِيْرً هُو مِنْهُمُ الَّذِي يَوْدُونَ النّبِيّ وَيَقُولُونَ هُو اُذُنَّ وَيُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ الللْهِ الللهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهُ اللهِ الله

# ৮ রুকু'

এ সাদ্কাগুলো তো আসলে ফকীর<sup>৬১</sup> মিসকিনদের<sup>৬১</sup> জন্য। আর যারা সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত<sup>৬৩</sup> এবং যাদের মন জয় করা প্রয়োজন তাদের জন্য।<sup>৬৪</sup> তাছাড়া দাস মুক্ত করার,<sup>৬৫</sup> ঋণগ্রস্তদের সাহায্য করার,<sup>৬৬</sup> আল্লাহর পথে<sup>৬৭</sup> এবং মুসাফিরদের উপকারে<sup>৬৮</sup> ব্যয় করার জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিধান এবং আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি বিজ্ঞ ও প্রাক্ত।

তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা নিজেদের কথা দ্বারা নবীকে কট্ট দেয় এবং বলে, এ ব্যক্তি অতিশয় কর্ণপাতকারী। <sup>৬৯</sup> বলে দাও, "সে এরূপ করে কেবল তোমাদের ভালোর জন্যই। <sup>৭০</sup> সে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং ঈমানদারদেরকে বিশ্বাস করে। <sup>৭১</sup> তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমানদার তাদের জন্য সে পরিপূর্ণ রহমত। আর যারা আল্লাহর রসূলকে কট্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

৫৮. অর্থাৎ গনীমতের মাল থেকে যা কিছু নবী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দেন, তাই নিয়ে তারা সন্তুষ্ট থাকতো। অন্যদিকে আল্লাহর অনুগ্রহে তারা যা কিছু উপার্জন করে এবং অর্থ উপার্জনের আল্লাহ প্রদন্ত উপকরণের মাধ্যমে যে ধরনের সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি তারা লাভ করেছে তাকেই নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করতো।

৫৯. অর্থাৎ যাকাত ছাড়াও জন্য যে সমস্ত ধন-সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে আসবে তা থেকে নিজ নিজ প্রাপ্য জনুযায়ী আমরা জংশ লাভ করতে থাকবো, যেমন ইতিপূর্বে করে এসেছি।

৬০. অর্থাৎ দুনিয়া ও তার ভূচ্ছ সম্পদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নেই। বরং আমাদের দৃষ্টি রয়েছে আল্লাহ ও তাঁর অনুগ্রহের ওপর। তাঁরই সন্তুষ্টি আমরা চাই। আমাদের সমস্ত আশা–আকাংখা তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে। তিনি যা দেন তাতেই আমরা সন্তুষ্ট।

৬১. ফকীর এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজের দ্বীবিকার ব্যাপারে অন্যের মুখাপেন্দী। কোন শারীরিক ক্রটি বা বার্ধক্যজনিত কারণে কেউ স্থায়ীভাবে অন্যের সাহায্যের মুখাপেন্দী হয়ে পড়েছে অথবা কোন সাময়িক কারণে আপাতত কোন ব্যক্তি অন্যের সাহায্যের মুখাপেন্দী হয়ে পড়েছে এবং সাহায্য—সহায়তা পেলে আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, এ পর্যায়ের সব ধরনের অতাবী লোকের জন্য সাধারণভাবে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন এতীম শিশু, বিধবা নারী, উপার্জনহীন বেকার এবং এমন সব লোক যারা সাময়িক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে।

৬২. মিসকীন শব্দের মধ্যে দীনতা, দুর্ভাগ্য পীড়িত অভাব, অসহায়তা ও লাঞ্ছনার অর্থ নিহিত রয়েছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে সাধারণ অভাবীদের চাইতে যাদের অবস্থা বেশী খারাপ তারাই মিসকীন। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ শব্দটির ব্যাখ্যা করে বিশেষ করে এমন সব লোকদেরকে সাহায্যলাভের অধিকারী গণ্য করেছেন, যারা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী উপায়—উপকরণ লাভ করতে পারেনি, ফলে অত্যন্ত অভাব ও দারিদ্রোর মধ্যে দিন কাটাছে। কিন্তু তাদের আত্মর্যাদা সচেতনতা কারোর সামনে তাদের হাত পাতার অনুমতি দেয় না। আবার তাদের বাহ্যিক অবস্থাও এমন নয় যে, কেউ তাদেরকে দেখে অভাবী মনে করবে এবং সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেবে। হাদীসে এভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ

المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسئال الناس -

"যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ-সম্পদ পায় না, যাকে সাহায্য করার জন্য চিহ্নিত করা যায় না এবং যে নিজে দাঁড়িয়ে কারোর কাছে সাহায্যও চায় না, সে-ই মিসকীন।" অর্থাৎ সে একজন সম্রান্ত ও ভদ্র গরীব মানুষ।

৬৩. অর্থাৎ যারা সাদকা আদায় করা, আদায় করা ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করা, সে সবের হিসেব-নিকেশ করা, খাতাপত্রে লেখা এবং লোকদের মধ্যে বন্টন করার কাজে সরকারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত থাকে। ফকীর বা মিসকীন না হলেও এসব লোকের বেতন সর্বাবস্থায় সাদকার খাত থেকে দেয়া হবে। এখানে উচ্চারিত এ শব্দগুলো এবং এ সূরার ১০৩ আয়াতের শব্দাবলী করে বিত্তিন করো) একথাই প্রমাণ করে যে, যাকাত আদায় ও বন্টন ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তর্ক্ত।

এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোদ নিজের ও নিজের বংশের (বনী হাশেম) ওপর যাকাতের মাল হারাম ঘোষণা করেছিলেন। কাজেই তিনি নিজে সবসময় বিনা পারিশ্রমিকে যাকাত আদায় ও বন্টনের কাজ করেন। বনী হাশেমদের অন্য লোকদের জন্যও তিনি এ নীতি নির্ধারণ করে যান। তিনি বলে যান, তারা যদি বিনা

পারিশ্রমিকে এ কাজ করে তাহলে এটা তাদের জন্য বৈধ। আর পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এ বিভাগের কোন কাজ করলে তা তাদের জন্য বৈধ নয়। তার বংশের কোন লোক যদি সাহেবে নেসাব (অর্থাৎ কমপক্ষে যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত দেয়া ফরয) হয়, তাহলে তার ওপর যাকাত দেয়া ফরয হবে। কিন্তু যদি সে গরীব, অভাবী, ঋণগ্রস্ত ও মুসাফির হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য যাকাত নেয়া হারাম হবে। তবে বনী হাশেমদের নিজেদের যাকাত বনী হাশেমরা নিতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু ইউসুফের মতে, নিতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ফকীই তাও না জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন।

৬৪. মন জয় করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করার যে হকুম এখানে দেয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা ইসলামের বিরোধিতায় ব্যাপকভাবে তৎপর এবং অর্থ দিয়ে যাদের শক্রতার তীব্রতা ও উগ্রতা হ্রাস করা যেতে পারে অথবা যারা কাফেরদের শিবিরে অবস্থান করছে ঠিকই কিন্তু অর্থের সাহায্যে সেখান থেকে ভাগিয়ে এনে মুসলমানদের দলে ভিড়িয়ে দিলে তারা মুসলমানদের সাহায্যকারী হতে পারে কিংবা যারা সবেমাত্র ইসলামে প্রবেশ করেছে এবং তাদের পূর্বেকার শক্রতা বা দুর্বলতাগুলো দেখে আশংকা জাগে যে, অর্থ দিয়ে তাদের বশীভূত না করলে তারা আবার কৃফরীর দিকে ফিরে যাবে, এ ধরনের লোকদেরকে স্থায়ীভাবে বৃত্তি দিয়ে বা সাময়িকভাবে এককালীন দানের মাধ্যমে ইসলামের সমর্থক ও সাহায্যকারী অথবা বাধ্য ও অনুগত কিংবা কমপক্ষে এমন শক্রতে পরিণত করা যায়, যারা কোন প্রকার ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। এ খাতে গনীমাতের মাল ও অন্যান্য উপায়ে অর্জিত অর্থ থেকেও ব্যয় করা যেতে পারে এবং প্রয়োজন হলে যাকাতের তহবিল থেকেও ব্যয় করা যায়। এ ধরনের লোকদের জন্য ফকীর, মিসকিন বা মুসাফির হবার শর্ত নেই। বরং ধনী ও বিন্তশালী হওয়া সত্ত্বেও তাদের যাকাত দেয়া যেতে পারে।

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, নবী সাক্লাক্লাছ আলাইহি ওয়া সাক্লামের আমলে "তালীফে কলব্" তথা মন জয় করার উদ্দেশ্যে বহু লোককে বৃদ্ধি দেয়া এবং এককালীন দান করা হতো। কিন্তু তাঁর পরেও এ খাতটি অপরিবর্তিত ও অব্যাহত রয়েছে কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ দেখা যায়। ইমাম আবু হানীফা রে) ও তাঁর সহযোগীদের মতে, হযরত আবু বকর রো) ও হযরত উমরের রো) আমল থেকে এ খাতটি রহিত হয়ে গেছে। কাজেই এখন "তালীফে কলবের" জন্য কাউকে কিছু দেয়া জায়েয নয়। ইমাম শাফেয়ীর রে) মতে তালীফে কলবের উদ্দেশ্যে ফাসেক মুসলমানদেরকে যাকাত তহবিল থেকে দেয়া যেতে পারে কিন্তু কাফেরদের দেয়া যেতে পারে না। অন্যান্য কতিপয় ফকীহের মতে, "মুআল্লাফাতুল কুল্ব" যোদের মন জয় করা ইন্সিত হয়) এর খাত আজো অব্যাহত রয়েছে। প্রয়োজন দেখা দিলে এ খাতে ব্যয় করা যেতে পারে।

হানাফীগণ এ প্রসঙ্গে প্রমাণ উপস্থাপন করে বলেন, নবী সাল্লাল্লান্থ জালাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্ডিকালের পর উয়াইনা ইবনে হিস্ন ও আক্রা ইবনে হাবেস হযরত আব্ বকরের রো) কাছে আসে এবং তাঁর কাছে একটি জমি চায়। তিনি তাদেরকে জমিটির একটি দানপত্র লিখে দেন। তারা এ দানপত্রকে আরো পাকাপোক্ত করার জন্য অন্যান্য প্রধান সাহাবীগণের সাক্ষও এতে সন্ধিবেশ করতে চায়। সে মতে অনেক সাক্ষ সংগৃহীত

হয়ে যায়। কিন্তু তারা যখন হয়রত উমরের (রা) কাছে সাক্ষ নিতে যায় তখন তিনি দানপত্রটি পড়ে তাদের সামনেই সেটি ছিঁড়ে ফেলেন। তিনি তাদেরকে বলেন, অবশ্যি "তালীফে কল্ব" করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহ আলাইই ওয়া সাল্লাম তোমাদের দানকরতেন। কিন্তু তখন ছিল ইসলামের দুর্বলতার যুগ। আর এখন আলাহ ইসলামকে তোমাদের মতো লোকদের প্রতি নির্ভরতা থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। এ ঘটনার পর তারা হয়রত আবু বকরের (রা) কাছে এসে অভিযোগ করে এবং তাঁকে টিটকারী দিয়ে বলে ইখলীফা কি আপনি, না উমর? কিন্তু হয়রত আবু বকর নিজেও এর কোন প্রতিবাদ করেননি। কিংবা অন্যান্য সাহাবীদের একজনও হয়রত উমরের এ মতের সাথে দিমত প্রকাশ করেননি। এ থেকে হানাফীগণ এ মর্মে প্রমাণ পেশ করেছেন, যখন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গেছে এবং নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি তারা অর্জন করেছে তখন যে কারণে প্রথম দিকে "মুআল্লাফাত্ল কুল্বের" অংশ রাখা হয় তা আর বর্তমান রইলো না। এ কারণে সাহাবীগণের "ইজ্মা"র মাধ্যমে এ অংশটি চিরকালের জন্য বাতিশ হয়ে গেছে।

ইমাম শাফেয়ী (র) এ প্রসঙ্গে প্রমাণ পেশ করে বলেন, "তালীফে কল্ব"—এর জন্য যাকাতের মাল দেবার ব্যাপারটা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মকাও থেকে প্রমাণিত নয়। হাদীসে আমরা যতগুলো ঘটনা পাই তা থেকে একথাই জানা যায় যে, রস্লুল্লাহ (সা) "তালীফে কল্বের" জন্য কাফেরদেরকে যা কিছু দেবার তা গনীমাতের মাল থেকেই দিয়েছেন, যাকাতের মাল থেকে দেননি।

আমাদের মতে প্রকৃত সত্য হচ্ছে, মুআল্লাফাতৃল কুল্বের অংশ কিয়ামত পর্যন্ত বাতিল হবার কোন প্রমাণ নেই। হযরত উমর (রা) যা কিছু বলেছেন তা নিসন্দেহে পুরোপুরি সঠিক ছিল। ইসলামী রাষ্ট্র যদি তালীফে কল্বের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার প্রয়োজন নেই বলে মনে করে, তাহলেও এ খাতে কিছু না কিছু ব্যয় করতেই হবে এমন কোন ফর্য তার ওপর কেউ চাপিয়ে দেয়নি। কিন্তু কখনো প্রয়োজন দেখা দিলে যাতে ব্যয় করা যেতে পারে এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ যে অবকাশ রেখেছেন তা অবশ্যি অক্ষুণ্ন থাকা উচিত। হযরত উমর ও সাহাবায়ে কেরামের যে বিষয়ে মতৈক্য হয়েছিল তা ছিল মূলত এই যে, তাঁদের আমলে যে অবক্যা ছিল তাতে তালীফে কল্বের জন্য কাউকে কিছু দেবার প্রয়োজন তাঁরা অনুত্ব করতেন না। কাজেই কোন গুরুন্ত্বপূর্ণ দীনী স্বার্থ তথা প্রয়োজন ও কল্যাণের খাতিরে কুরআনে যে খাতটি রাখা হয়েছিল, সাহাবীগণের মতৈক্য তাকে খতম করে দিয়েছে বলে সিদ্ধান্তে আসার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই।

জন্যদিকে ইমাম শাফেয়ীর অভিমতটি অবশ্যি এতটুকু পর্যন্ত তো সঠিক মনে হয় যে, সরকারের কাছে যখন জন্যান্য খাতে যথেষ্ট পরিমাণ অর্ধ–সম্পদ মওজুদ থাকে তখন তালীফে কল্বের খাতে তার যাকাতের অর্থ–সম্পদ ব্যয় না করা উচিত। কিন্তু যখন যাকাতের অর্থ–সম্পদ থেকে এ খাতে সাহায্য নেবার প্রয়োজন দেখা দেবে তখন তা ফাসেকদের জন্য ব্যয় করা যাবে, কাফেরদের জন্য ব্যয় করা যাবে না, এ ধরনের পার্থক্য করার কোন কারণই সেখানে নেই। কারণ কুরজানে মুআল্লাফাত্ল কুল্বের যে জংশ রাখা হয়েছে, তা তাদের ঈমানের দাবীর কারণে নয়। বরং এর কারণ হচ্ছে, ইসলাম নিজের প্রয়োজনে তাদের তালীফে কল্ব তথা মন জয় করতে চায়। আর শুধুমাত্র অর্থের সাহায্যেই এ ধরনের লোকদের মন জয় করা যেতে পারে। এ প্রয়োজন ও এ গুণ–বৈশিষ্ট যেখানেই

পাওয়া যাবে সেখানেই মুসলমানদের সরকার কুরজানের বিধান জন্যায়ী প্রয়োজনে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার অধিকার রাখে। নবী সাল্লাল্লাহ জালাইহি ওয়া সাল্লাম এ খাত থেকে কাফেরদের কিছুই দেননি। এর কারণ তার কাছে জন্য খাতে জর্থ ছিল। নয়তো এ খাত থেকে কাফেরদেরকে দেয়া যদি জবৈধ হতো তাহলে তিনি একথা সুস্পষ্ট করে বলে দিতেন।

৬৫. দাসদেরকে দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা দু'ভাবে হতে পারে। এক, যে দাস তার মালিকের সাথে এ মর্মে চুক্তি করেছে যে, সে একটা বিশেষ পরিমাণ অর্থ আদায় করলে মালিক তাকে দাসত্ব মুক্ত করে দেবে। তাকে দাসত্ব মুক্তির এ মূল্য আদায় করতে যাকাত থেকে সাহায্য করা যায়। দুই, যাকাতের অর্থে দাস কিনে তাকে মুক্ত করে দেয়া। এর মধ্যে প্রথমটির ব্যাপারে সকল ফকীহ একমত। কিন্তু বিতীয় অবস্থাটিকে হযরত আলী রো), সাঈদ ইবনে জুবাইর, লাইস, সাওরী, ইবরাহীম নাথয়ী, শা'বী, মুহামাদ ইবনে সীরীন, হানাফী ও শাফেয়ীগণ নাজায়েয গণ্য করেন। অন্যদিকে ইবনে আবাস রো) হাসান বাসরী, মালেক, আহমদ ও আবু সাওর একে জায়েয মনে করেন।

৬৬. অর্থাৎ এমন ধরনের ঋণগ্রন্ত, যারা নিজেদের সমস্ত ঋণ আদায় করে দিলে তাদের কাছে নেসাবের চাইতে কম পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকে। তারা অর্থ উপার্জনকারী হোক বা বেকার, আবার সাধারণ্যে তাদের ফকীর মনে করা হোক বা ধনী। উভয় অবস্থায় যাকাতের খাত থেকে তাদেরকে সাহায্য করা যেতে পারে। কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক ফকীহ এ মত পোষণ করেছেন যে, অসৎকাজে ও অমিতব্যয়িতা করে যারা নিজেদের টাকা পয়সা উড়িয়ে দিয়ে ঋণের ভারে ডুবে মরছে, তাওবা না করা পর্যন্ত তাদের সাহায্য করা যাবে না।

৬৭. "আল্লাহর পথে" শব্দ দৃ'টি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেসব সংকাজে আল্লাহ সন্তুই এমন সমস্ত কাজই এর অন্তরভূক্ত। এ কারণে কেউ কেউ এমত পোষণ করেছেন যে, এ ছকুমের প্রেক্ষিতে যাকাতের অর্থ যে কোন সংকাজে ব্যয় করা যেতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রথম যুগের ইমামগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে মত পোষণ করেছেন সেটিই যথার্থ সত্য। তাদের মতে এখানে আল্লাহর পথে বলতে আল্লাহর পথে জিহাদ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেসব প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য কুফরী ব্যবস্থাকে উৎখাত করে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। যেসব লোক এ প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে রত থাকে, তারা নিজেরা সচ্ছল ও অবস্থাসম্পার হলেও এবং নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তাদেরকে সাহায্য করার প্রয়োজন না থাকলেও তাদের সফর খরচ বাবদ এবং বাহন, অস্ত্রশন্ত্র ও সাজ-সরজ্ঞাম ইত্যাদি সংগ্রহ করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। অনুরূপ যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের সমস্ত সময় ও শ্রম সাময়িক বা স্থায়ীভাবে এ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যও যাকাতের অর্থ এককালীন বা নিয়মিত ব্যয় করা যেতে পারে।

এখানে আর একটি কথা অনুধাবন করতে হবে। প্রথম যুগের ইমামগণের বক্তব্যে সাধারণত এ ক্ষেত্রে "গায্ওয়া" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি যুদ্ধের সমার্থক। তাই লোকেরা মনে করে যাকাতের ব্যয় খাতে ফী সাবীলিক্সাহ বা আল্লাহর পথের যে খাত রাখা হয়েছে তা শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু আসলে জিহাদ ফী সাবীলিক্সাহ যুদ্ধ-বিগ্রহের চাইতে আরো ব্যাপকতর জিনিসের নাম। কৃফরের বাণীকে অবদমিত এবং আল্লাহর বাণীকে শক্তিশালী ও বিজয়ী করা আর আল্লাহর দীনকে একটি জীবন ব্যবস্থা হিশেবে কায়েম করার জন্য দাওয়াত ও প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহের চরম পর্যায়ে যেসব প্রচেষ্টা ও কাজ করা হয়, তা সবই এ জিহাদ ফী সাবীলিক্লাহর আওতাভুক্ত।

৬৮. মুসাফির তার নিজের গৃহে ধনী হলেও সফরের মধ্যে সে যদি সাহায্যের মুখাপেন্দী হয়ে পড়ে তাহলে যাকাতের খাত থেকে তাকে সাহায্য করা যাবে। এখানে কোন ফকীহ শর্ত আরোপ করেছেন, অসৎকান্ধ করা যার সফরের উদ্দেশ্য নয় কেবল মাত্র সেই ব্যক্তিই এ আয়াতের প্রেক্ষিতে সাহায্যলাতের অধিকারী হবে। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের কোথাও এ ধরনের কোন শর্ত নেই। অন্যদিকে দীনের মৌলিক শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি, যে ব্যক্তি অতাবী ও সাহায্য লাভের মুখাপেন্দী তাকে সাহায্য করার ব্যাপারে তার পাপাচার বাধা হয়ে দাঁড়ানো উচিত নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে গোনাহগার ও অসৎ চরিত্রের লোকদেরকে বিপদে সাহায্য করলে এবং ভাল ও উন্নত ব্য হারের মাধ্যমে তাদের চরিত্র সংশোধন করার প্রচেষ্টা চালালে তা তাদের চরিত্র সংশোধনের স্বচেয়ে বড় উপায় হতে পারে।

৬৯. মুনাফিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যেসব দোষারোপ করতো তার মধ্যে একটি ছিল এই যে, তিনি সবার কথা শুনতেন এবং প্রত্যেককে তার নিজের কথা বলার সুযোগ দিতেন। তাদের দৃষ্টিতে এ গুণটি ছিল দোষ। তারা বলতো, তিনি কান পাতলা লোক। যার ইচ্ছা হয়, সে-ই তার কাছে পৌছে যায়, যেভাবে ইচ্ছা তাঁর কান ভরে দেয় এবং তিনি তার কথা মেনে নেন। এ ব্যাপারটির তারা খুব বেশী করে চর্চা করতো। এর সবচেয়ে বড় কারণ ছিল এই যে, সাচ্চা ঈমানদাররা এসব মুনাফিকদের যড়যন্ত্র, এদের শয়তানী কাজকারবার ও বিরোধিতাপূর্ণ কথাবার্তার রিপোর্ট নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছে দিতেন। এতে এ মুনাফিকরা গোসা হয়ে বলতো, আপনি আমাদের মতো সম্মানিত ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে যে কোন কাংগাল–ভিথিরীর দেয়া খবরে বিশাস করে বসেন।

৭০. এ দোষারোপের জবাবে একটি ব্যাপক অর্থবােধক কথা বলা হয়েছে। এর দু'টো দিক রয়েছে। এক, তিনি বিপর্যয়, বিকৃতি ও দুঙ্গতির কথা শোনার মতাে লাক নন। বরং তিনি শুধুমাত্র এমনসব কথায় কান দেন যেগুলাের মধ্যে রয়েছে মঙ্গল ও সুকৃতি এবং উন্মতের কল্যাণ ও দীনের কল্যাণের জন্য যেগুলােতে কান দেয়া শুভ ফল্দায়ক। দুই, তাঁর এমন ধরনের হওয়া তােমাদের জন্যই কল্যাণকর। যদি তিনি প্রত্যেকের কথা না শুনতেন এবং ধৈর্য ও সংযমের সাথে কাজ না করতেন, তাহলে তােমরা ঈমানের যে মিথ্যা দাবী করে থাকাে, শুভেচ্ছাের যেসব লােক দেখানাে বৃলি আওড়ে যাও এবং আল্লাহর পথ থেকে সটকান দেয়ার জন্য যেসব লাক দেখানাে বৃলি আওড়ে যাও এবং আল্লাহর পথ থেকে সটকান দেয়ার জন্য যেসব ঠুনকাে ওয়ের পেশ করে থাকাে, সেগুলাে ধৈর্যসহকারে শুনার পরিবর্তে তিনি তােমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। তার ফলে এ মদীনা শহরে জীবনধারণ করা তােমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়তাে। কাজেই তাঁর এ গুণটি তােমাদের জন্য থারাপ নয়া বরং তাল।

يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُرْ لِيرْ مُوكُرْ ۚ وَاللهُ وَرَسُولُهُ آحَقَ آنَ يُرْ مُوهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ آحَقَ آنَ يَرْ مُوهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ آحَقَ آنَ يَرْ مُوكُرْ وَالله وَرَسُولُهُ اللهَ وَرَسُولُهُ اللهَ وَرَسُولُهُ فَانَ لَهُ فَا رَجْهَنَّرَ خَالِلًا فِيهَا ﴿ ذَلِكَ الْحِرْى الْعَظِيْرُ ﴿ يَكُنُ رُكُ الْعَظِيْرُ ﴿ يَكُنُ لِكَ الْحِرْى الْعَظِيْرُ ﴿ وَيَهُ لَكُ الْحَالِي اللهُ ال

তারা তোমাদের সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের সামনে কসম খায়। অথচ যদি তারা মুমিন হয়ে থাকে তাহলে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাস্লকে সন্তুষ্ট করার কথা চিন্তা করবে, কারণ তাঁরাই এর বেশী হকদার। তারা কি জানে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রস্লের মোকাবিলা করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তার মধ্যে তারা চিরকাল থাকবে। এটি একটি বিরাট লাঞ্ছনার ব্যাপার।

এ মুনাফিকরা ভয় করছে, মুসলমানদের ওপর এমন একটি সূরা না নাথিল হয়ে যায়, যা তাদের মনের গোপন কথা প্রকাশ করে দেবে।<sup>৭২</sup> হে নবী। তাদের বলে দাও, "বেশ, ঠাট্টা করতেই থাকো, তবে তোমরা যে জিনিসটির প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয় করছো আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেবেন।"

- ৭১. অর্থাৎ তিনি প্রত্যেকের কথা বিশ্বাস করেন, তোমাদের এ ধারণা ভ্ল। তিনি যদিও সবার কথাই শোনেন, কিন্তু বিশ্বাস করেন একমাত্র যথার্থ ও সাচ্চা মুমিনদের কথা। তোমাদের যেসব শয়তানী ও দৃষ্কৃতির খবর তাঁর কাছে পৌছে গেছে এবং যেগুলো তিনি বিশ্বাস করে ফেলেছেন, সেগুলো দৃষ্কৃতিকারী চোগলখোরদের সরবরাহ করা নয় বরং সৎ ঈমানদার লোকরাই সেগুলো সরবরাহ করেছে এবং সেগুলো নির্ভরযোগা।
- ৭২. তারা নবী সাল্লাল্লাহ আলাই হি ওয়া সাল্লামের নব্ওয়াতে সঠিক অর্থে বিশাসী ছিল না। কিন্তু বিগত আট নয় বছরের অভিজ্ঞতায় তারা বিশাস করতে বাধ্য হয়েছিল যে, তাঁর কাছে নিশ্চয়ই এমন কোন না কোন অতি প্রাকৃতিক তথ্য–মাধ্যম আছে, যার সাহায্যে তিনি তাদের গোপন কথা জানতে পারেন এবং এভাবে অনেক সময় ক্রআনে (যাকে তারা রস্লের নিজের রচনা বলে মনে করতো) তাদের মুনাফিকী ও চক্রান্তসমূহ প্রকাশ করে দেন।

Ô

وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ لَيَقُولَنَّ إِنَّهَا كُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَالْيَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْ تَشْ تَشْهُزُّونَ ﴿ لَا تَعْتَلِ رُوْا قَلْ كَغُرْتُمْ بَعْلَ إِيمَا نِكُمْ وَإِنْ نَتَعْفُ عَنْ طَا بِعَةٍ مِنْكُمْ لَعُلِّ بُعَلِّ مَ طَا بِعَدَّ بِالنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِينَ ﴿

যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি কথা বলছিলে? তাহলে তারা ঝটপট বলে দেবে, আমরা তো হাসি–তামাসা ও পরিহাস করছিলাম। ৭৩ তাদের বলো, "তোমাদের হাসি–তামাসা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রসূলের সাথে ছিল? এখন আর ওযর পেশ করো না। তোমরা ঈমান আনার পর কৃষ্ণরী করেছো, যদি আমরা তোমাদের একটি দলকে মাফও করে দেই তাহলে আরেকটি দলকে তো আমরা অবশ্যি শান্তি দেবো। কারণ তারা অপরাধী। শি

৭৩. তাবুকের যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা প্রায়ই তাদের আসরগুলোয় বসে নবী সাল্লাক্সাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের নিয়ে হাসি—তামাসা ও বিদুপ করতো। এভাবে তারা যাদেরকে সদৃদ্দেশ্যে জিহাদ করতে প্রস্তুত দেখতো নিজেদের বিদুপ পরিহাসের মাধ্যমে তাদেরকে হিম্মতহারা করার চেষ্টা করতো। হাদীসে এ ধরনের লোকদের বহু উক্তি উদ্ভূত হয়েছে। যেমন এক মাহফিলে কয়েক জন মুনাফিক বসে আড্ডা দিচ্ছিল। তাদের একজন বললো, "আরে, এ রোমানদেরকেও কি তোমরা আরবদের মতো মনে করেছো? কালকে দেখে নিও এ যেসব বীর বাহাদ্র লড়তে এসেছেন এদের সবাইকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হবে।" দিতীয় জন বললো, "মজা হবে তখন যখন একণটি করে চাবুক মারার নির্দেশ দেয়া হবে।" আরেক মুনাফিক নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে বিপুলভাবে কর্মতংপর দেখে নিজের ইয়ার বন্ধুদের বললো : "উনাকে দেখো উনি রোম ও সিরিয়ার দুর্গ জয় করতে চলেছেন।"

৭৪. অর্থাৎ বন্ধ বৃদ্ধি সম্পন্ন ভাঁড়দেরকে তো তবুও মাফ করে দেয়া যেতে পারে। কারণ তারা হয়তো এ ধরনের কথা শুধু এ জন্য বলে যাচ্ছে যে, তাদের কাছে দুনিয়ার কোন জিনিসেরই কোন গুরুত্ব নেই। সব কিছুকেই তারা হাল্কা নজরে দেখে। কিন্তু যারা জেনে—বুঝে নিজেদের ঈমানের দাবী সত্ত্বেও শুধুমাত্র রসূলকে এবং তিনি যে দীন এনেছেন তাকে হাস্যাম্পদ মনে করার কারণেই একথা বলে থাকে এবং যাদের বিদ্পের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমানদারদের হিম্মত ও সাহস যেন নিস্তেজ হয়ে যায় এবং তারা যেন পূর্ণ শক্তিতে জিহাদের প্রস্তুতি নিতে না পারে। এরূপ অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত যারা তাদেরকে তো কোনক্রমেই ক্ষমা করা যেতে পারে না। কারণ তারা ভাঁড় নয়, তারা অপরাধী।

اَلْهَنِفَةُونَ وَالْهَنِفَقَ بَعْضُهُرُ مِّنَ بَعْضٍ يَا مُرُونَ بِالْهُنْكُرُويَنْهُوْنَ عَنِ الْهُنْكُرُويَنْهُوْنَ عَنِ اللهَ فَنسِيَهُرُ إِنَّ الْهُنْفِقِينَ عَنِ اللهَ فَنسِيَهُرُ إِنَّ الْهُنْفِقِينَ وَالْهُنْفِقِينَ وَالْهُنْفِقِينَ وَالْهُنْفِقِينَ وَالْهُنْفِقِينَ وَالْهُنْفِقُونَ وَعَنَ اللهُ الْهُنْفِقِينَ وَالْهُنْفِقُ وَالْهُنْفِقُ وَالْهُنْفُونَ وَهُمَا وَيَعَالَهُ اللهُ عَوَلَهُمْ عَنَ البُّ مَّقِيْرًا اللهُ عَولَهُمْ عَنَ البُّ مَّقِيمًا اللهُ عَولَهُمْ عَنَ البُّ مَعْمُونَ وَلَعُنْهُمُ اللهُ عَولَهُمْ عَنَ البُّ مَعْمُونَ وَلَعُنْهُمُ اللهُ عَولَهُمْ عَنَ البُّ

৯ রুকু'

भूनांकिक পूरुष ७ नाती পतम्भदात पांतर। थाताभ काट्यत ह्कूम प्रियं, जान काट्य निर्धिय कदा व्यवेश कन्तान थिएक निर्ध्यपत हां छिएस ताथ। १०० जाता आञ्चारक छूल गिरह, कल आञ्चारि जातारक छूल गिरहन। निन्ठिज्ञादर व्यामांकिकतार काट्यत व भूनांकिक भूरुष ७ नाती व्यवेश काट्यतपत जन्म आञ्चार जारामांकित प्राप्ति अञ्चल । व भूनांकिक भूरुष ७ नाती व्यवेश काट्यतपत जन्म आञ्चार जारामांकित जालान थाकदि। प्रिटिर जाप्तत जन्म जेपाल आञ्चारत जिल्ला जाता काट्यत जन्म त्राप्तर जाप्तत जन्म त्राप्तर जाणान जापात।

৭৫. সমস্ত মুনাফিকের এটা সাধারণ বৈশিষ্ট। তারা সবাই খারাপ কাজের ব্যাপারে আগ্রহী এবং ভাল কাজের প্রতি তাদের প্রচণ্ড অনিহা ও শক্রতা। কোন ব্যক্তি খারাপ কাজ করতে চাইলে তারা তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। তাকে পরামর্শ দেয়। তার মনে সাহস যোগায়। তাকে সাহায্য–সহায়তা দান করে। তার জন্য সুপারিশ পেশ করে। তার প্রশংসা করে। মোট কথা তার জন্য নিজেদের সব কিছুই তারা ওয়াকফ করে দেয়। মনেপ্রাণে তারা তার ঐ খারাপ কান্ধে শরীক হয়। অন্যদেরকেও তাতে অংশগ্রহণ করতে উদৃদ্ধ করে। আর যে ব্যক্তি খারাপ কান্ধ করে এরা তার সাহস বাড়াতে থাকে। তাদের প্রতিটি অংগ ভংগী ও নড়াচড়া থেকে একথা প্রকাশ হতে থাকে যে, এ অসৎকাজটির বিস্তার ঘটলে তাদের হৃদয়ে কিছুটা প্রশান্তি অনুভূত হতে থাকে এবং তাদের চোখ জুড়িয়ে যায়। অন্যদিকে কোন ভাল কাজ হতে থাকলে তার খবর শুনে তারা মনে ব্যথা অনুভব করতে থাকে। একথার কল্পনা করতেই তাদের মন বিষিয়ে ওঠে। এ সম্পর্কিত কোন প্রস্তাবও তারা শুনতে পারে না। এর দিকে কাউকে এগিয়ে যেতে দেখ**লে** তারা **অস্থির হয়ে পড়ে। সম্ভাব্য সকল পদ্ধতিতে** তার পথে বাধা সৃষ্টি করতে তৎপর হয়ে পড়ে। তাকে এ সৎকাঞ্চ থেকে বিরত রাখার জন্য এবং বিরত রাখতে সক্ষম না হলে যাতে সে এ কাজে সফলকাম না হতে পারে এ জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। তাছাড়া ভাল কাজে অর্থ ব্যয় করার জন্য তাদের হাত কখনো এগিয়ে আসে না, এটাও তাদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট। তারা কৃপণ হোক বা দানশীল সর্বাবস্থায় এটা দেখা যায়। তাদের অর্থ সিন্দুকে জমা থাকে, আর নয়তো হারাম পথে আসে হারাম পথে ব্যয় হয়। অসৎকাঞ্চের ব্যাপারে তারা যেন নিজেদের যুগের কারুন (অর্থাৎ দেদার অর্থ ব্যয় করতে পারংগম) হলেও সৎকাজের ব্যাপারে তারা চরম দরিদ্র।

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُوكَانُوْ الْسَلْمَ عُوهً وَاحْتُرَ امُوالاً وَالْاَدِدَ مِنْ الْمَالَمَ عُلَا قِهْمُ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَا قِهْمُ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَا قِهْمُ وَالْسَلْمَ عُلَا قِهْمُ وَخُفْتُم كَالَّذِي وَكُرْحَهَا الْسَنَهْ تَعْلَا قِهِمْ وَخُفْتُم كَالَّذِي كَالْمِنْ وَخُفْتُم كَالَّذِي وَالْمُولِي اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ وَالْمُولِةِ وَالْمُولِةِ وَالْمُولِةِ وَالْمُولِةِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمِقَةُ وَالْمُؤْمِقَةُ وَالْمُؤْمِقَةُ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمِقَةً وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمِقُومِ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمِومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ والْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

তোমাদের<sup>9 ৬</sup> আচরণ তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতোই। তারা ছিল তোমাদের চাইতে বেশী শক্তিশালী এবং তোমাদের চাইতে বেশী সম্পদ ও সন্তানের মালিক। তারপর তারা দুনিয়ায় নিজেদের অংশের স্বাদ উপভোগ করেছে এবং তোমরাও একইভাবে নিজেদের অংশের স্বাদ উপভোগ করেছো যেমন তারা করেছিল এবং তারা যেমন অনর্থক বিতর্কে লিপ্ত ছিল তেমনি বিতর্কে তোমরাও লিপ্ত রয়েছো। কাজেই তাদের পরিণতি হয়েছে এই যে, দুনিয়ায় ও আখেরাতে তাদের সমস্ত কাজকর্ম পশু হয়ে গেছে এবং তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

তাদের<sup>99</sup> কাছে कि তাদের পূর্ববর্তীদের ইতিহাস পৌছেনি? নৃহের জাতির, আদ, সামৃদ ও ইবরাহীমের জাতির, মাদ্ইয়ানের অধিবাসীদের এবং যে জনবসতিগুলো উন্টে দেয়া হয়েছিল সেগুলোর? তাদের রসূলগণ স্পুস্পষ্ট নিশানীসহ তাদের কাছে এসেছিলেন। এরপর তাদের ওপর জুলুম করা আল্লাহর কাজ ছিল না বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল। <sup>9৯</sup>

- ৭৬. মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা প্রথম পুরুষে করতে করতে হঠাৎ এখান থেকে আবার তাদেরকে সরাসরি সমোধন করা শুরু হয়েছে।
  - ৭৭. এখান থেকে আবার তাদের আলোচনা শুরু হয়েছে প্রথম পুরুষে।
  - ৭৮. লৃত জাতির জনবসতিগুলোর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنْتَ بَعْضُمْرَ اَوْلِيَاءُ بَعْضِ مَ يَاْمُرُوْنَ الْمَوْدُونَ اللَّهُ وَيُؤْتُونَ اللَّهُ وَيُؤْتُونَ اللَّهُ وَيُؤْتُونَ اللَّهُ وَيُؤْتُونَ اللَّهُ وَيُؤْتُونَ اللَّهُ وَيُولِيَّوُنَ اللَّهُ وَيُولِيَّوُنَ اللَّهُ وَيُولِيَّهُ اللَّهُ وَيُولِيَّوُنَ اللَّهُ وَيُولِيَّوُنَ اللَّهُ وَيُولِيَّةً وَيُولِيَّةً وَيُولِيَّةً وَيُولِيَّةً وَيُولِيَّةً فَي اللَّهُ وَمَا وَمَلْكِنَ وَلَيْكُ مَكِيدًا الْاَنْمُ خُلِدِينَ فِيهَا وَمَلْكِنَ وَلِيَا وَمَلْكِنَ وَلَيْكُولُونَ الْعَظِيدُ فَي وَالْعُورُ الْعَظِيدُ فَي اللَّهُ الْمُؤْدِلُكَ هُو الْغُوزُ الْعَظِيدُ فَي اللَّهُ الْمُؤْدُ الْعَظِيدُ فَي اللَّهُ الْمُؤْدُ الْعَظِيدُ فَي اللَّهُ الْمُؤْدُ الْعَظِيدُ فَي اللَّهُ الْمُؤْدُ الْعَظِيدُ فَي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

মৃমিন পুরুষ ও মৃমিন নারী, এরা সবাই পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী। এরা ভাল কাজের হকুম দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রস্লের আনুগত্য করে। ৮০ এরা এমন লোক যাদের ওপর আল্লাহর রহমত নাফিল হবেই। অবশ্যি আল্লাহ সবার ওপর পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানী ও বিজ্ঞ। এ মৃমিন পুরুষ ও নারীকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদেরকে তিনি এমন বাগান দান করবেন যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবহমান হবে এবং তারা তার মধ্যে চিরকাল বাস করবে। এসব চির সবুজ বাগানে তাদের জন্য থাকবে বাসগৃহ এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, তারা আল্লাহর সন্তৃষ্টি লাভ করবে। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।

৭৯. অর্থাৎ তাদের সাথে আল্লাহর কোন শক্রণতা ছিল এবং তিনি তাদেরকে ধ্বংস করতে চাচ্ছিলেন বলে তারা ধ্বংস হয়নি। বরং প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাই এমন ধরনের জীবন যাপন প্রণালী পছন্দ করে নিয়েছিল যা তাদেরকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আলাহ তাদের চিন্তা—ভাবনা করার ও সামলে নেবার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছিলেন। তাদেরকে উপদেশ দেবার ও পরিচালনা করার জন্য রসূল পাঠিয়েছিলেন। রসূলদের মাধ্যমে ভূল পথ অবলম্বন করার অনিষ্টকর ফলাফল সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং কোন প্রকার রাখ ঢাক না করে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তাদেরকে সাফল্য ও ধ্বংসের পথ বাতলে দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন তারা অবস্থার সংশোধনের কোন একটি সুযোগেরও সদ্যবহার করলো না এবং ধ্বংসের পথে চলার ওপর অবিচল থাকলো তখন তাদের অনিবার্য পরিণতির সমুখীন হতেই হলো। তাদের ওপর এ জুলুম আল্লাহ করেননি বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর এ জুলুম করেছিল।

يَايُهَا النّبِي جَاهِلِ الْكُفّارُ وَالْهَنِفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِرْ وَمَا وَلَهُرُ وَمَا وَلَهُمْ جُهَنّرُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ فَيَخُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَلْ قَالُوا حَلَمَةَ الْوَاحُلِمَةَ الْكُفْرُ وَحَفُوا بِمَا لَوْاجُولَقَلْ قَالُوا عَوْمَا نَقَبُوا اللّهُ وَكُفُرُ وَا بَعْلَ إِسْلَامِهِرْ وَهَنّوا بِمَالَمْ يَنَالُوا عَوْمَا نَقَبُوا اللّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصْلِمَ قَالُوا عَلَى يَتُوبُوا يَكَ خَيْرًا اللّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصْلِمَ قَالُوا عَلَى يَتُوبُوا يَكَ خَيْرًا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَلَا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَي الْأَرْضِ مِنْ وَلِي وَلَيْ وَلَا يَصِيْرَ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ وَالْمُ مِنْ وَلِي وَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا لَمُهُمْ وَاللّهُ وَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

১০ রুকু

(द नवी। १९) भून भिक्क निरा कारफंत छ मूनािक छेल्सत स्माकािवना करता विवः जारमत श्री कर्तात देव। १९०२ स्मि भर्मेख जारमत ष्रावाम दर्द जारात्वाम विवः जारमत श्री कर्तात देव। १९०२ स्मि भर्मेख जारमत ष्रावाम दर्द जारात्वाम विवः जारा प्रजान हिन् है प्रवेशन हन। जाता ष्राञ्चादत नात्म कम्म स्मात स्मात स्मात छ कथा विनित्त। १९०० जाता निक्तार स्मात क्रिया करात विवः । १९०० जाता देमनाम विद्या करा क्रिया प्रवेशन करात हिन जाता विम्हार छ जात त्रम्म निष्ण प्रमुख्य करात क्रिया करा क्रिया करा क्रिया करा क्रिया करा क्रिया क्रिया करा क्रिया क्रिय

৮০. মুনাফিকরা যেমন একটি জাতি বা দল তেমনি মুমিনরাও একটি স্বতন্ত্র দল। যদিও উভয় দলই প্রকাশ্যে ঈমানের স্বীকৃতি দেয়া এবং বাহাত ইসলামের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে সমানভাবে অংশ নেয় কিন্তু তবুও উভয়ের স্বভাব-প্রকৃতি, আচার-আচরণ, অভ্যাস, চিন্তা-পদ্ধতি ও কর্মধারা পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যেখানে কেবল মুখে সমানের দাবী কিন্তু অন্তরে সভিত্রকার ঈমানের ছিটেফোটাও নেই সেখানে জীবনের সমগ্র কর্মকাও তার প্রতিটি পদক্ষেপের মাধ্যমে ঈমানের দাবীকে মিখ্যা প্রতিপন্ন করছে। বাইরে লেবেল আটা রয়েছে "মিশ্ক" (মৃগনাভি) বলে। কিন্তু লেবেলের নীচে যা কিছু আছে তা তার নিজের সমগ্র অন্তিত্বের সাহায্যে প্রমাণ করছে যে, সে গোবর ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যদিকে ঈমান যেখানে তার মূল তাৎপর্য সহকারে বিরাজিত সেখানে "মিশ্ক" তার নিজের চেহারা-আকৃতিতে নিজের খোশবু-সুরভিতে এবং নিজের বৈশিষ্ট-গুণাবলীতে সব

ব্যাপারেই ও সব পরীক্ষাতেই নিজের "মিশক" হবার কথা সাড়ষরে প্রকাশ করে যাছে। ইসলাম ও ইমানের পরিচিত নামই বাহ্যত উভয় দলকে এক উমতের জন্তরভূক্ত করে রেখেছে। নয়তো আসলে মুনাফিক মুসলমানের নৈতিক বৃদ্ধি ও স্বভাব প্রকৃতি সতিয়কার ও সাচা ইমানদার মুসলমান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ কারণে মুশাফিকী স্বভাবের অধিকারী পুরুষ ও নারীরা একটি পৃথক দলে পরিণত হয়ে গেছে। আল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে যাওয়া, অসংকান্ধে আগ্রহী হওয়া, নেকীর কাছ থেকে দূরে থাকা এবং সংকান্ধের সাথে অসহযোগিতা করার সাধারণ বৈশিষ্টগুলো তাদেরকে পরস্পরের সাথে যৃথিবদ্ধ করেছে এবং মুমিনদের সাথে কার্যত সম্পর্কহীন করে দিয়েছে। অন্যদিকে সাচা মুমিন পুরুষ ও নারীরা একটি পৃথক দলে পরিণত হয়েছে। তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সাধারণ বৈশিষ্ট হচ্ছে, তারা নেকীর কান্ধে আগ্রহী এবং গুনাহের কান্ধের প্রত্যিক ব্যক্তির সাধারণ বৈশিষ্ট হচ্ছে, তারা নেকীর কান্ধে আগ্রহী এবং গুনাহের কান্ধের প্রত্যিক ব্যক্তির সাধারণ বৈশিষ্ট হচ্ছে, তারা নেকীর কান্ধে আগ্রহী এবং গুনাহের কান্ধের প্রত্যিক ব্যক্তির সাধারণ করে। আল্লাহর স্বরণ তাদের জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনের জন্তরভূক্ত। আল্লাহর পথে অর্থ—সম্পদ ব্যয় করার জন্য তাদের অন্তর ও হাত সারাক্ষণ উন্যুক্ত থাকে। আল্লাহ ও রস্লের আনুগত্য তাদেরক জীবনাচরণের জন্তরভূক্ত। এ সাধারণ নৈতিক বৃদ্ধি ও জীবন যাপন পদ্ধিত তাদেরকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছে।

৮১. তাবুক যুদ্ধের পর যে ভাষণটি নাযিল হয়েছিল এখান থেকে সেই তৃতীয় ভাষণটি শুরু হচ্ছে।

৮২. এ পর্যন্ত মুনাফিকদের কার্যকলাপের ব্যাপারে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উপেক্ষার নীতি অবলয়ন করা হচ্ছিল। এর দু'টি কারণ ছিল। এক, তখনো পর্যন্ত মুসলমানদের হাত এত বেশী শক্তিশালী হতে পারেনি যে, বাইরের শক্রদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাথে সাথে তারা তেতরের শত্রুদের সাথেও লড়াই করতে পারতো। দৃই, যারা সন্দেহ–সংশয়ে ডুবে ছিল ঈমান ও প্রত্যয় লাভ করার জন্য তাদেরকে যথেষ্ট সুযোগ দেয়াই ছিল উদ্দেশ্য। এ দু'টি কারণ এখন আর বর্তমান ছিল না। মুসলিম শক্তি এখন সমগ্র আরব ভূখগুকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে নিয়েছিল এবং আরবের বাইরের শক্তিগুলোর সাথে সংঘাতের সিলসিলা শুরু হতে যাচ্ছিল। এ কারণে ঘরের এ শত্রুদের মাথা গুড়ো করে দেয়া এখন সম্ভবও ছিল এবং অপরিহার্যও হয়ে পড়েছিল। তাহলে তারা আর বিদেশী শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে দেশে আভ্যন্তরীণ বিপদ সৃষ্টি করতে পারতো না। তাছাড়া তাদেরকে ৯ বছর সময় प्रिया राया राया क्यां क्य कत्रात्र छन्। তাদের মধ্যে যথার্থই কল্যাণ লাভের কোন আকাংখা থাকলে তারা এ সুযোগের সদ্মবহার করতে পারতো। এরপর তাদেরকে জারো বেশী সুযোগ–সুবিধা দেয়ার षात्र कान कात्रन हिन ना। जारे निर्मिन मिया रहारह, कारकत्रमित मार्थ मार्थ थ মুনাফিকদের বিরুদ্ধেও এবার জিহাদ শুরু করে দিতে হবে এবং এদের ব্যাপারে এ পর্যন্ত যে উদার নীতি অবলম্বন করা হয়েছে তার অবসান ঘটিয়ে কঠোর নীতি অবলম্বন করতে

তাই বলে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ও কঠোর নীতি অবলম্বন করার মানে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নয়। আসলে এর অর্থ হচ্ছে, তাদের মুনাফিকী মনোতাব ও কর্মনীতিকে এ পর্যন্ত যেভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং যে কারণে তারা মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে থেকেছে, সাধারণ মুসলমানরা তাদেরকে নিজেদের সমাজেরই একটি

অংশ মনে করেছে এবং তারা ইসলামী দল ও সংগঠনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ও ইসলামী সমাজে মৃনাফিকীর বিষ ছড়াবার যে স্যোগ পেয়েছে তা এখন ভবিষ্যতের জন্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে। এখন যে ব্যক্তিই মুসলমানদের অন্তরভূক্ত হয়ে মৃনাফিকী নীতি অবলয়ন করবে এবং যার কার্যধারা থেকে একথাও প্রকাশ হবে যে, সে আল্লাহ, তাঁর রস্ল ও মুমিনদের অন্তরঙ্গ বন্ধ নয়, সর্বসমক্ষে তার মুখোশ খুলে দিতে হবে এবং নিন্দা করতে হবে। মুসলিম সমাজে তার মর্যাদা ও আস্থা লাভের সকল প্রকার সূযোগ থতম করে দিতে হবে। তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। দলীয় পরামর্শের ক্ষেত্র থেকে তাকে দ্রে রাখতে হবে। আদালতে তার সাক্ষ অনির্ভরযোগ্য গণ্য করতে হবে। বড় বড় পদ ও মর্যাদার দরজা তার জন্য বন্ধ করে দিতে হবে। সভা–সমিতিতে তাকে গুরুত্ব দেবে না। প্রত্যেক মুসলমান তার সাথে এমন আচরণ করবে যাতে সে নিজে অনুভব করতে পারে যে, সমগ্র মুসলিম সমাজে কোথাও তার কোন মর্যাদা ও গুরুত্ব নেই এবং কারো অন্তরে তার জন্য এতটুকু সন্তর্মবোধও নেই। তারপর তাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি যদি কোন সুম্পষ্ট বিশ্বাস্যাতকতা করে তাহলে তার অপরাধ লুকানো যাবে না এবং তাকে ক্ষমা করাও যাবে না। বরং সর্বসমক্ষে তার বিরুদ্ধে মোকদমা চালাতে হবে এবং তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

এটি ছিল একটি অত্যন্ত শুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। এ পর্যায়ে মুসলমানদেরকে এ নির্দেশটি দেয়ার প্রয়োজন ছিল। এ ছাড়া ইসলামী সমাজকে অবনতি ও পতনের আভ্যন্তরীণ কার্যকারণ থেকে সংরক্ষণ করা সন্তব হতো না। যে জামায়াভ ও সংগঠন তার নিজের মধ্যে মুনাফিক ও বিশাসঘাতকদেরকে লালন করে এবং যেখানে দৃধকলা দিয়ে সাপ পোষা হয়, তার নৈতিক অধপতন এবং সবলেবে পূর্ণ ধ্বংস ছাড়া গত্যন্তর নেই। মুনাফিকী প্রেগের মতো একটি মহামারী। আর মুনাফিক হচ্ছে এমন একটি ইন্র যে এ মহামারীর জীবাণু বহন করে বেড়ায়। তাকে জনবসতির মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার সুযোগ দেয়ার অর্থ গোটা জনবসতিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া। মুসলমানদের সমাজে একজন মুনাফিকের মর্যাদা ও সম্রম লাভ করার অর্থ হলো হাজার হাজার মানুষকে বিশাসঘাতকতা ও মুনাফিকী করতে দৃংসাহস যোগানো। এতে সাধারণ্যে এ ধারণা বিস্তার লাভ করে যে, এ সমাজে মর্যাদা লাভ করার জন্য আন্তরিকতা, সদিচ্ছা ও সাচা সমানদারীর কোন প্রয়োজন নেই। বরং মিথ্যা ইমানের প্রদর্শনীর সাথে খেয়ানত ও বিশাসঘাতকতার পথ অবলয়ন করেও এখানে মানুষ ফুলে ফেঁগে বড় হয়ে উঠতে পারে। একথাটিই রস্পুত্রাহ সাল্লাল্লহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার একটি সংক্ষিপ্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

من وقرصاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام

শ্যে ব্যক্তি কোন বিদখাতপন্থীকে সম্মান করলো সে ভাসলে ইসলামের ইমারত ভেংগে ফেলতে সাহায্য করলো।"

৮৩. এখানে যে কথার প্রতি ইণ্ডিত করা হয়েছে সেটি কি ছিল? সে সম্পর্কে কোন নিশ্চিত তথ্য জামাদের কাছে পৌছেনি। তবে হাদীসে বেশ কিছু কৃফরী কথাবার্তার উল্লেখ করা হয়েছে যা মুনাফিকরা বলাবলি করতো। যেমন এক মুনাফিকের ব্যাপারে বলা হয়েছে: وَمِنْهُرْ مِنْ عَهَلَ اللهَ لَئِنَ النَّامِنَ فَضْلِمُ لَنَصَّاقَى وَلَنَكُونَى مِنَ الصَّاحِيْنَ ﴿ فَاللَّهُ النَّامِنَ فَضْلِمُ لَخِلُوا بِمُو تُولُّوا وَهُمْ مِنَ الصَّاحِيْنَ ﴿ فَا لَا يَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ

তাদের মধ্যে এমনও কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর কাছে অংগীকার করেছিল, যদি তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের ধন্য করেন তাহলে আমরা দান করবো এবং সং হয়ে যাবো। কিন্তু যখন আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে বিত্তশালী করে দিলেন তখন তারা কার্পণ্য করতে লাগলো এবং নিজেদের অংগীকার থেকে এমনভাবে পিছটান দিল যে, তার কোন পরোয়াই তাদের রইলো না। ৮৬ ফলে তারা আল্লাহর সাথে এই যে অংগীকার ভংগ করলো এবং এই যে, মিখ্যা বলতে থাকলো, এ কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরে মুনাফিকী বদ্ধমূল করে দিলেন; তাঁর দরবারে তাদের উপস্থিতির দিন পর্যন্ত তা তাদের পিছু ছাড়বে না। তারা কি জানে না, আল্লাহ তাদের গোপন কথা ও গোপন সলা–পরামর্শ পর্যন্ত জানেন এবং তিনি সমস্ত অদৃশ্য বিষয়ও প্রোপুরি অবগত?

সে তার আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজন মুসলিম যুবকের সাথে কথা বলার সময় বললো : "যদি এ ব্যক্তি (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলছেন তা সব সত্য হয় তাহলে আমরা সবাই গাধার চেয়েও অধম।" আর এক হাদীসে বলা হয়েছে : তাবুকের সফরে এক জায়গায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটনী হারিয়ে যায়। মুসলমানরা সেটি খুঁজে কেড়াতে থাকে। মুনাফিকদের একটি দল এ ব্যাপারটি নিয়ে নিজেদের মজলিসে খুব হাসাহাসি করতে থাকে। তারা বলতে থাকে, "ইনি তো আকাশের খবর খুব শুনিয়ে থাকেন কিন্তু নিজের উটনীটি এখন কোথায় সে খবরতো তার জানা নেই।"

৮৪. তাবুক যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা যেসব ষড়যন্ত্র করেছিল এখানে সেদিকে ইণ্ডগত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ষড়যন্ত্রটির মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন। তাবুক থেকে ফেরার পথে মুসলিম সেনাদল যখন এমন একটি পাহাড়ী রাস্তার কাছে পৌছুল তখন কয়েক জন মুনাফিক নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিল যে, রাতে উচু গিরিপথ দিয়ে চলার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তারা পার্শবর্তী গভীর খাদের মধ্যে

الني يَكُورُونَ الْمُطَّوِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّلَقِ وَالَّذِينَ فَي الصَّلَقِ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَاللَّهِ مِنْمُرْدُولَهُمْ لَا يَجِكُونَ إِلَّا جُهْلَ هُمُ فَيَشْخُرُونَ مِنْهُمْ وَسَخِرَا للهُ مِنْهُرْدُولَهُمْ عَنَ اللهِ اللهِ وَاللهُ عَنْ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَرَسُولِهُ وَالله لا يَهْرِي الْقُورَ اللهُ اللهِ وَرَسُولِهُ وَالله لا يَهْرِي الْقُورَ اللهُ الْفُرِينَ فَي اللهُ وَرَسُولِهُ وَالله لا يَهْرِي الْقُورَ اللهُ الْفُورَ اللهُ اللهِ وَرَسُولِهُ وَاللهُ لا يَهْرِي الْقُورَ الْفُلُورَ اللهُ اللهِ وَرَسُولِهُ وَاللهُ لا يَهْرِي الْقُورَ اللهُ اللهِ وَرَسُولِهُ وَاللهُ لا يَهْرِي الْقُورَ الْفُلُورَ اللهُ اللهِ وَرَسُولِهُ وَاللهُ لا يَهْرِي اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهُ اللهُ ال

(जिनि व्ययन्त्रव कृषण धनीएम्बरक छान करतरे छाटनन) याता क्रेयानमातएम्ब मरखाय छ आश्चर मरकारत आर्थिक छाण श्रीकारत्वत थिंछ एमय छ अपवाम आरताप करत व्यवः याएम्ब कार्छः (आञ्चारत पर्य मान करात छन्य) निर्छता कर्षे मरा करत या किष्ट्र मान करत छाष्ट्रां आत किष्ट्रे ट्रारे, छाएम्बरक विपृष करत। <sup>64</sup> आञ्चार व्यविपृषकातीएम्बरक विपृष करतन। वर्षमत छन्य त्ररार्श्य पर्यत्वम माछि। रह नवी। ज्यि व ध्वत्यत्व लाकरमत छन्य क्रया थार्थना करता वा ना करता, ज्यि यि वर्षमत छन्य मछत वात्र क्रया थार्थना कर छाराण्य आञ्चार छाएम्बरक कथनरे क्रया करतवन ना। कात्रव छात्रा आञ्चार छ छात्र त्रमुख्यत मार्थ क्रयती करताह। आत आञ्चार कारम्बरणम्बरक पृक्तित अथ एमथान ना।

ঠেলে ফেলে দেবে। নবী (সা) একথা জানতে পারলেন। তিনি সমগ্র সেনাদলকে গিরীপথ এড়িয়ে উপত্যকার সমতল ভূমির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার হকুম দিলেন এবং নিজে শুধুমাত্র আমার ইবনে ইয়াসার (রা) ও হ্যাইফা ইবনে ইয়ামনকে (রা) নিয়ে গিরিপথের মধ্য দিয়ে চলতে থাকলেন। পথিমধ্যে জানতে পারলেন, দশ বারোজন মুনাফিক মুখোশ পরে পিছনে পিছনে আসছে। এ অবস্থা দেখে হযরত হ্যাইফা (রা) তাদের দিকে ছুটলেন, যাতে তিনি তাদের উটগুলোকে আঘাত করে ফিরিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তারা দূর থেকেই হযরত হ্যাইফাকে আসতে দেখে ভয় পেয়ে গোলো এবং ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে সংগে সংগেই পালিয়ে গেলো।

এ প্রসঙ্গে দিতীয় যে ষড়যন্ত্রটির কথা বর্ণিত হয়েছে সেটি হচ্ছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বিশ্বস্ত সাথীরা রোমানদের সাথে লড়াই করে নিরাপদে ফিরে আসবেন, এটা মুনাফিকরা আশা করেনি। তাই তারা ঠিক করে নিয়েছিল যে, যখনই ওদিকে কোন দুর্ঘটনা ঘটে যাবে তখনই তারা মদীনায় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই–এর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেবে।

## ১১ রুকু

याप्ततक निष्ट्रत (थरक याउग्रात अनूमिक प्रांग रामिष्ट्रण काता आद्यारत तमृत्वत मात्य मरायानिका ना कतात ७ घरत तरम थाकात क्ष्मा आनम्बिक राणा वरः काता निरक्षप्तत धन-थान निरम्न आद्यारत भाव किराम कताक अभिष्म कताका। काता प्रांगिकप्ततक वणाला, "व थेठछ नतामत मार्या (वत राम्या ना।" काप्ततक वरणा। काता प्रांगिकप्ततक वणाला, "व थेठछ नतामत मार्या (वत राम्या ना।" काप्ततक वरण माध, क्षारान्नात्मत आधन व्यत कराय (वन्नी नौमा छेठिछ। कात्रन काता (य रागानार छेनार्क्षन कराय कात्र कम रामा ७ वन्नी नौमा छेठिछ। कात्रन कात्रा (य रागानार छेनार्क्षन कराय कात्र थित्र वात्र थिति (या, स्म क्ष्मा काप्तत काँमा छेठिछ)। यि आद्यार काप्तत मर्या काप्ता कर्या काप्ता काप्ता वात्र वात्

৮৫. রস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের পূর্বে মদীনা ছিল আরবের মফস্বল এলাকার ছোট শহরগুলোর মত একটি মামূলী শহর। আওস ও খাযরাজ গোত্র দু'টিও অর্থ-সম্পদ ও মর্যাদা-প্রতিপত্তির দিক দিয়ে কোন উট্ পর্যায়ের ছিল না। কিন্তু রস্লুল্লাহর (সা) সেখানে আগমনের পর আনসাররা যখন তাঁর সাথে সহযোগিতা করে

وَلا تُصَلِّ عَلَى اَحَلِ مِّنْهُرُمَّاتَ اَبَدًا وَلا تَقَرْ عَلَى قَبْرِهِ ﴿ إِنَّهُرُ كَا تُعْجِبُكَ كَفُرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُوا وَهُر فَسِقُونَ ﴿ وَلا تُعْجِبُكَ اَحُولُ اللهُ اَنْ يُعَنِّ بَهُر بِهَا فِي النَّانَيَا وَتُوْمَقَ اَنْ غُنِّ بَهُر بِهَا فِي النَّانَيَا وَتُوْمَقَ اَنْ غُنْهُمْ وَهُر وَمُر فَغُرُونَ ﴿

আর আগামীতে তাদের মধ্য থেকে কেউ মারা গেলে তার জানাযার নামাযও
তুমি কখ্খনো পড়বে না। এবং কখনো তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না। কারণ তারা
আল্লাহ ও তাঁর রস্লকে অস্বীকার করেছে এবং তাদের মৃত্যু হয়েছে ফাসেক
অবস্থায়। ৮৮ তাদের ধনাঢাতা ও তাদের অধিক সংখ্যক সন্তান সন্তৃতি তোমাকে
যেন প্রতারিত না করে। আল্লাহ তো তাদেরকে এ ধন ও সম্পদের সাহায্যে এ
দুনিয়ায়ই সাজা দেবার সংকল করে ফেলেছেন এবং কাফের থাকা অবস্থায়
তাদের মৃত্যু হোক—এটাই চেয়েছেন।

নিজেদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিল তখন মাত্র আট নয় বছরের মধ্যে এ মাঝারী ধরনের মফস্বল শহরটি সারা আরবের রাজধানীতে পরিণত হলো। আর সেই আওস ও খাযরাজের কৃষকরাই হয়ে গেলেন রাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও পরিচালক। চত্রদিক থেকে বিজয়, গনীমাতের মাল ও ব্যবসায় বাণিজ্যের মুনাফা লব্ধ সম্পদ এ কেন্দ্রীয় শহরটির ওপর বৃষ্টি ধারার মতো বর্ষিত হতে থাকলো। এ অবস্থাটিকে সামনে রেখে আল্লাহ তাদেরকে এ বলে লজ্জা দিচ্ছেন যে, আমার এ নবীর বদৌলতে তোমাদের ওপর এসব নিয়ামত বর্ষণ করা হচ্ছে—এটাই কি তার দোষ এবং এ জন্যই কি তার প্রতি তোমাদের এ ক্রোধং

৮৬. উপরের আয়াতে মুনাফিকদের যে অকৃতজ্ঞতা ও কৃতঘু আচরণের নিন্দা করা হয়েছিল তার আর একটি প্রমাণ তাদের নিচ্ছেদেরই জীবন থেকে পেশ করে এখানে সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, আসলে এরা দাগী অপরাধী। এদের নৈতিক বিধানে কৃতজ্ঞতা, অনুগ্রহের শ্বীকৃতি ও অংগীকার পালন ইত্যাদি গুণাবলীর নামগদ্ধও পাওয়া যায় না।

৮৭. তাবুক যুদ্ধের সময় যখন নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাঁদার জন্য আবেদন জানালেন তখন বড় বড় ধনশালী মুনাফিকরা হাত গুটিয়ে বসে রইলো। কিন্তু যখন নিষ্ঠাবান ঈমানদাররা সামনে এগিয়ে এসে চাঁদা দিতে লাগলেন তখন ঐ মুনাফিকরা তাদেরকে বিদুপ করতে লাগলো। কোন সামর্থবান মুসলমান নিজের ক্ষমতা ও মর্থাদা জনুযায়ী বা তার চেয়ে বেশী অর্থ পেশ করলে তারা তাদের অপবাদ দিতো যে, তারা লোক দেখাবার ও সুনাম কুড়াবার জন্য এ পরিমাণ দান করছে। আর যদি কোন গরীব মুসলমান নিজের ও নিজের স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের অভুক্ত রেখে সামান্য পরিমাণ টাকাকড়ি নিয়ে

णाद्यारक त्यान हला विवः छाँत त्रम्लित मरत्यांभी राग्न जिरान करता, व मर्त्य यथनरे कान मृता नायिन राग्न एठाए जामता क्रिंग जाक्त मध्य याता मामर्थनान हिन छातारे छामाप्तत काष्ट्र जात्वमन क्रानित्यष्ट, जिराप ज्ञः थावर कर्ता थाक छाप्तत्रक द्वरारे एपा दाक विवः छाता वर्त्य ज्ञामप्तत हर्ष्ण माछ। याता वर्त्र ज्ञाष्ट्र छाप्तत माथ जामता वर्त्र थाकर्त्वा। छाता भृश्वामिनी त्यात्रप्तत माथ गामिन राग्न यात्र थाकर् छाप्तत पाय व्यवस्थ छाप्तत किर्म व्यवस्थ छाप्तत प्राप्त प्राप्

আসতো, অথবা সারা রাত মেহনত মজদ্রি করে সামান্য কিছু খেজুর উপার্জন করে তাই এনে রস্লের (সা) সামনে হাথির করতো, তাহলে এ মুনাফিকরা তাদেরকে এ বলে ঠাট্টা করতো, "সাবাশ, এবার এক ফড়িং এর ঠ্যাং পাওয়া গেল। এ দিয়ে রোমের দৃর্গ জয় করা যাবে।"

৮৮. তাবুক থেকে ফিরে আসার পর বেশী দিন যেতে না যেতেই মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলো। তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। তিনি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে কাফনে ব্যবহারের জন্য তাঁর কোর্তা চাইলেন। তিনি অত্যন্ত উদার হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে

### ১২ রুকু'

গ্রামীণ আরবদের<sup>৯০</sup> মধ্য থেকেও অনেক লোক এলো। তারা ওযর পেশ করলো, যাতে তাদেরকেও পিছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। যারা আল্লাহ ও তাঁর রস্লের সাথে ঈমানের মিথা অংগীকার করেছিল তারাই এভাবে বসে রইল। এ গ্রামীণ আরবদের মধ্য থেকে যারাই কৃফরীর পথ অবলম্বন করেছে<sup>৯১</sup> শীঘ্রই তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। দুর্বল ও রুগ্ন লোকেরা এবং যেসব লোক জিহাদে শরীক হবার জন্য পাথেয় পায় না, তারা যদি পিছনে থেকে যায় তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই, যখন তারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ ও রস্লের প্রতি বিশ্বস্ত।৯২ এ ধরনের সংকর্মশীলদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন অবকাশই নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

কোর্তা দিয়ে দিলেন। তারপর আবদুলাহ তাঁকেই জানাযার নামায পড়াবার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি এ জন্যও তৈরী হয়ে গেলেন। হযরত উমর রো) বারবার এ মর্মে আবেদন জানাতে লাগলেন—"হে আল্লাহর রাস্ল। আপনি কি এমন ব্যক্তির জানাযার নামায পড়াবেন যে অমুক অমুক কাজ করেছে? কিন্তু তিনি তাঁর এ সমস্ত কথা শুনে মুচকি হাসতে লাগলেন। তাঁর অস্তরে শক্রু মিত্র সবার প্রতি যে করুণার ধারা প্রবাহিত ছিল তারি কারণে তিনি ইসলামের এ নিকৃষ্টতম শক্রুর মাগফেরাতের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেও ইতস্তত করলেন না। শেষে যখন, তিনি জানাযার নামায পড়াবার জন্য দাঁড়িয়েই গেলেন, তখন এ আয়াতটি নাযিল হলো। এবং সরাসরি আল্লাহর হকুমে তাঁকে জানাযা পড়ানো থেকে বিরত রাখা হলো। কারণ এ সময় মুনাফিকদের ব্যাপারে স্থায়ী নীতি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল যে, মুসলমানদের সমাজে আর মুনাফিকদেরকে কোন প্রকারে শিকড় গেড়ে বসার সুযোগ দেয়া যাবে না এবং এমন কোন কাজ করা যাবে না যাতে এ দলটির সাহস বেড়ে যায়।

এ থেকে শরীয়াতের এ বিষয়টি স্থিরিকৃত হয়েছে যে, ফাসেক, অশ্রীল ও নৈতিকতা বিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত ব্যক্তি এবং ফাসেক হিসেবে পরিচিত ব্যক্তির জানাযার নামায় মুসলমানদের ইমাম ও নেতৃস্থানীয় লোকদের পড়ানো উচিত নয়। তাতে শরীক হওয়াও উচিত নয়। এ জায়াতগুলো নাযিল হবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ম করে নিয়েছিলেন যে, কোন জানাযায় শরীক হবার জন্য তাঁকে ডাকা হলে তিনি প্রথমে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজাসাবাদ করতেন। জিজেস করতেন, সে কেমন লোক ছিল। যদি জানতে পারতেন সে অসৎ চরিত্রের অধিকারী ছিল, তাহলে তার পরিবারের লোকদের বলে দিতেন, তোমরা যেভাবে চাও একে দাফন করে দিতে পারো।

৮৯. অর্থাৎ যদিও এটা বড়ই লচ্চার ব্যাপার ছিল যে, স্বাস্থ্যবান, বলিষ্ঠ, সূঠামদেহী ও সামর্থবান লোকেরা ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও কাজের সময় মাঠে ময়দানে বের হবার পরিবর্তে ঘরের মধ্যে ঢুকে বসে থাকবে এবং মেয়েদের দলে শামিল হবে, তব্ও যেহেতু এ লোকেরা জেনে বুঝে নিজেদের জন্য এ পথটি পছন্দ করে নিয়েছিল তাই প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী তাদের থেকে এমন সব পবিত্র অনুভৃতি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে ষেগুলোর উপস্থিতিতে মানুষ এ ধরনের ঘৃণ্য আচরণ করতে লচ্চা বোধ করে।

৯০. গ্রামীণ তারব মানে মদীনার তাশেপাশে বসবাসকারী পল্লী ও মরুবাসী তারবরা। এদেরকে সাধারণভাবে বেদুইন বা বন্দু বলা হয়।

৯১. মুনাফিক সৃশন্ত তথা তণ্ডামীপূর্ণ ঈমানের প্রকাশ, যার ভেতরে নেই সত্যের যথার্থ স্বীকৃতি, আত্মসর্মপণ, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও আনুগত্য এবং যার বাহ্যিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও মানুষ আল্লাহ ও তাঁর দীনের তুলনায় নিজের স্বার্থ এবং পার্থিব মোহ ও আশা—আকাংখাকে প্রিয়তর মনে করে। এ ধরনের ঈমান প্রকৃতপক্ষে কৃফরী ও অস্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। দুনিয়ায় এ ধরনের লোকদেরকে কাফের গণ্য না করা এবং তাদের সাথে মুসলমানের মতো ব্যবহার করা হলেও আল্লাহর দরবারে তাদের সাথে অবাধ্য অস্বীকারকারী ও বিদ্রোহীদের মতো আচরণ করা হবে। এ পার্থিব জীবনে মুসলিম সমাজের ভিত্তি যে আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যে বিধানের ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র ও তার বিচারক আইন প্রয়োগ করেন তার প্রেক্ষিতে মুনাফিকীকে কৃফরী বা কৃফরী সদৃশ কেবল তখনই বলা যেতে পারে যখন অস্বীকৃতি, বিদ্রোহ, বিশাসঘাতকতা ও অবিশস্ততার প্রকাশ স্ম্পুট্টভাবে হবে। তাই মুনাফিকীর এমন জনেক ধরন ও অবস্থা থেকে যায় শরীয়াতের বিচারে যেগুলোকে কৃফরী নামে অভিহিত করা যায় না। কিছু শরীয়াতের বিচারে কোন মুনাফিকের কুফরীর অভিযোগ থেকে নিকৃতি পাওয়ার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহর বিচারের সে এ অভিযোগ ও এর শান্তি থেকে নিকৃতি পারে।

৯২. এ থেকে জানা যায়, যারা বাহাত অক্ষম, তাদের জন্যও নিছক শারীরিক দুর্বলতা, রশ্পতা বা নিছক অপারগতা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তাদের অক্ষমতাগুলো কেবলমাত্র তখনই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভের কারণ হতে পারে যখন তারা হবে আল্লাহ ও তাঁর রস্লের সত্যিকার বিশ্বন্ত ও অনুগত। অন্যথায় কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি বিশ্বন্ততা না থাকে তাহলে তাকে শুধুমাত্র এ জন্য মাফ করা যেতে পারে না যে, কর্তব্য পালনের সময় সে রোগগ্রন্ত বা অপারগ ছিল। আল্লাহ শুধু বাইরের অবস্থাই দেশেন না। তাই বেসব লোক অসুস্থতার ডাক্ডারী সার্টিফিকেট অথবা বার্ধক্য ও শারীরিক

وَّلاَ عَلَى الَّذِيْنَ إِذَامَا اَتُوكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْسَلَا اَجِلُمَا اَمْمِلُكُمْ عَلَيْهِ مَّ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَزَنَا اللهِ يَجِلُوا مَا عَلَيْهِ مِنَ اللهَ مَع حَزَنَا اللهَ يَجُلُوا مَا يَنْفِقُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَمُوا لِفِ وَطَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَمُوا لِفِ وَاللّهِ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاللّهِ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاللّهِ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى قُلُوبُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى قُلُوبُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُوبُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى قُلُوبُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا وَالْفِ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا الللللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا الللللّهُ الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا عَلَا الللللّهُ الللّهُ عَل

षन्त्रभणाय जामित विक्रफ्ष पिर्णियाणित कान भूर्याण निर्चे याता निष्कता धरम कामा काष्ट्र पार्यमन करति हिन, जामित बन्ग वारत्मत वावश कराज, किलु जूमि विनिहित, जामि कामामित बन्ग वारत्मत वावश कराज भारति ना। जथन जाता वाथा राम किरत गिराहिन। जथन जामित व्यवश थ हिन य, जामित काथ मिरा प्रक ध्वारिज रिष्टिन थवर निष्कामत वर्ष वारा किराम मंत्रीक राज प्रमर्थ रवात मत्रन जामित मत्न वज़रे कहे हिन। कि व्यवमा पिरा जामित विक्रफ याता विज्ञानी रवात भत्न किराम पर्याश्व कराम कराम कामामित स्वाप्त मार्थ थानारे भइन कर्ता थिर जामात काष्ट प्रयाशिक कार्य शानारे भइन करताह। प्राह्म जामित प्राप्त मिराहिन प्राप्त प्रवास विक्रम कर्ति है कार्यम वार्य प्राप्त कार्य जामित यात्र प्राप्त कर्मनीठ श्री कार्यम की मीज़ार्य)।

ক্রেটির ওযর পেশ করবে তাদেরকে আল্লাহর দরবারেও তদুপ অক্ষম গণ্য করা হবে এবং তাদেরকে আর কোন প্রকার জিন্তাসাবাদের সম্মুখীন হতে হবে না, একথা ঠিক নয়। তিনি তো তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির মন—মানসিকতা বিশ্লেষণ করবেন, তার সমগ্র গোপন ও আপাতদৃষ্ট আচরণ নিরীক্ষণ করবেন এবং তাদের অক্ষমতা কোন বিশ্বস্ত বান্দার অক্ষমতার পর্যায়ভুক্ত ছিল, না বিদ্রোহীর পর্যায়ভুক্ত, তা যাচাই করবেন। কেউ কেউ এমন আছে যে, কর্তব্যের ডাক তনে লাখো লাখো শুকরিয়া আদায় করে এবং মনে মনে বলে, "বড় তালো সময়ে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, নয়তো কোনক্রমেই এ বিপদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতো না এবং অনর্থক আমাকে গঞ্জনা ভূগতে হতো।" আবার অন্য একজন এ একই ডাক শুনে অস্থির হয়ে উঠে বলে, "হায়, কেমন এক সময় আমি অসুখে পড়লাম। যখন মাঠে—ময়দানে নেমে কাজ করার সময় তখন কিনা আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ো অযথা সময় নই করছি।" একজন নিজের রোগকে কর্তব্যের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বাহানা হিসেবে ব্যবহার তো করছিলই এ সংগে সে অন্যদেরকেও এ কর্তব্য পালনে বাধা দেবার চেষ্টা করলো। অন্যজন বাধ্য হয়ে রোগশয্যায় পড়ে থাকলেও বরাবর নিজের ভাই–বেরাদর, আত্মীয়–স্বজন ও বন্ধু–বান্ধবদেরকে জিহাদ করতে উদ্বন্ধ করে

# مِنَ لَكُرْقَالُ نَسْاَ فَاللهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى اللهُ عَلَاكُمْ وَرَسُولُهُ تُرَّ مِنَ لَكُرْقَالُ نَعْتَلُووْ اللهُ عَلَاكُمْ وَرَسُولُهُ تُرَّ تُونُ وَلَا يَكُمُ وَلَا يَكُمُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَاكُمْ وَرَسُولُهُ تُرَّ وَسَيْرَى اللهُ عَلَاكُمْ وَرَسُولُهُ تُرَّ وَسَيْرَى اللهُ عَلَيْ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ الْعَيْرِ النَّهُ الْمُؤْمَنُ وَاللهُ اللهُ وَاعْتُمُ وَاعْتُ وَاعْتُمُ وَاعْتُوا فَاعْتُمُ وَاعْتُمُ وَاعْتُمُ وَاعْتُمُ وَاعْتُمُ وَاعْتُمُ واعْتُمُ وَاعْتُمُ وَاعْتُوا فَاعْتُوا فَاعُواعُ وَاعْتُوا فَاعْتُ

তোমরা যখন ফিরে তাদের কাছে পৌছবে তখন তারা নানা ধরনের ওযর পেশ করতে থাকবে। কিন্তু তুমি পরিষ্কার বলে দেবে, "বাহানাবাজী করো না, আমরা তোমাদের কোন কথাই বিশ্বাস করবো না। তোমাদের অবস্থা আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। এখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ করবেন। তারপর তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, যিনি প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুই জানেন এবং তোমরা কি কাজ করছিলে তা তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন।"

তোমরা ফিরে এলে তারা তোমাদের সামনে কসম খাবে, যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করো। ঠিক আছে, তোমরা অবশ্যি তাদেরকে উপেক্ষা করো<sup>৯8</sup> কারণ তারা অপবিত্র এবং তাদের আসল আবাস জাহান্লাম। তাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ এটি তাদের ভাগ্যে জুটবে। তারা তোমাদের সামনে কসম খাবে, যাতে তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হও। অথচ তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হলেও আল্লাহ কখনো এহেন ফাসেকদের প্রতি সম্ভুষ্ট হবেন না।

চলছিল এবং নিজের সেবা ও শুশ্যাকারীদেরকেও বলে চলছিল, "আমাকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দিয়ে যাও। অষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা কোন না কোনভাবে হয়েই যাবে। আমার একজনের জন্য আল্লাহর সত্য দীনের সেবায় নিবেদিত মূল্যবান সময়টি তোমরা নষ্ট করো না।" একজন অসুস্থতার অজ্হাতে ঘরে বসে থেকে যুদ্ধের সারাটা সময় মানুষের মন ভাংগাবার, দুঃসংবাদ ছড়াবার, যুদ্ধের প্রচেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার এবং মুজাহিদদের অনুপস্থিতিতে তাদের পারিবারিক জীবন বিধ্বস্ত করার কাজ করে। অন্যজন নিজেকে যুদ্ধের

الْاعْرَابُ اَسْكُفْرَاوَ نِفَاقَاوَاجُلُرُ الْآيَعْلُوْا حُلُودُ مَّا اَنْزِلَ اللّهُ عَلَى وَسُولِهِ وَاللهُ عَلَيْمُوا حُلُودُ مَّا اَنْزِلَ اللّهُ عَلَيْمُورُ دَائِرَةً السَّوْءِ وَاللهُ مَعْرَمًا وَيَتَرَبَّسُ وَعِنَ الْاعْرَابِ مَنْ يَتَجْنُ مَا يُنْفِقُ مَعْرَمًا وَيَتَرَبَّسُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَلُوتِ الرّسُولِ وَاللّهُ وَيَتَجْلُ مَا يُنْفِقُ قُرْدُ وَيَتَجْلُ مَا يُنْفِقُ قُرْدُ وَيَتَجْلُ مَا يُنْفِقُ قُورُ اللهُ فَي رَحْمَتِهِ وَانَّ اللهُ عَفُورٌ رَحِيمًا هُو اللّهُ فَي رَحْمَتِهِ وَانَّ اللهُ عَفُورٌ رَحِيمًا هَا لَاللّهُ فَي رَحْمَتِهِ وَانَّ اللهُ عَفُورٌ رَحِيمًا هُو اللّهُ فَي رَحْمَتِهِ وَانَّ اللهُ عَفُورٌ رَحِيمً هُو اللّهُ عَلْمَ اللّهُ فَي رَحْمَتِهِ وَانَّ اللهُ عَفُورٌ رَحِيمً هُو اللّهُ عَلْمُ اللّهُ فَي رَحْمَتِهِ وَإِنَّ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمً هُو اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ فَي رَحْمَتِهِ وَإِنَّ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمً هُو اللّهُ عَلْمُ اللّهُ فَي رَحْمَتِهِ وَإِنَّ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمً هُو اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ فَي رَحْمَتِهِ وَإِنَّ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمً هُو اللّهُ عَنْ اللّهُ فَي رَحْمَتِهِ وَانَّ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمً هُو اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُورُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

य तिन्देन आत्रवता कृष्कती ७ भूनाष्किकीरा तिनी कर्छात यवश आद्वार ठाँत त्रभूलत श्री य मीन नायिन करतह्न जात भीभारतथा भन्मर्स्क जातन अब्ब रुखात भाषाचा तिनी। के आद्वार भविक्ष बात्मन, जिनि ब्वानी ७ श्रब्वाभयः। य धाभीगत्मत भर्षा यभन यमन लाक्छ तरसह याता आद्वारत भर्षा किष्कु ग्रंस करत्न जात्क निर्द्धात अभन व्यान करत्न करत्न जात्क निर्द्धात अपन्त र्वाभारत वाभारत वाभ

ময়দানে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য খেকে বঞ্চিত হতে দেখে জেহাদের ঘরোয়া অংগনকে (Home front) মজবুত রাখার জন্য নিজের সাধ্যমতো প্রচেষ্টা চালায়। বাহ্যত এরা দৃ'জনই অক্ষম। কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে এ দৃই ধরনের অক্ষমরা কখনো সমান হতে পারে না। আল্লাহ যদি ক্ষমা করেন তাহলে কেবল এ দিতীয় জনকেই ক্ষমা করবেন। আর প্রথম ব্যক্তি:নিজের অক্ষমতা সত্ত্বেও বিশাসঘাতকতা ও নাফরমানীর অপরাধে অভিযুক্ত হবে।

৯৩. যারা দীনের খেদমত করার জন্য সর্বক্ষণ উদগ্রীব থাকে তারা যদি কোন সত্যিকার অক্ষমতার কারণে অথবা উপায়–উপকরণ বা মাধ্যম যোগাড় না হওয়ার দরুন কার্যত খেদমত করতে না পারে তাহলে মনে ঠিক তেমনি কট্ট পায় যেমন কোন বৈষয়িক স্বার্থানেষী ব্যক্তির রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গেলে অথবা কোন বড় জাকারের লাভের স্যোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে মনে কট হয়, তারা বাস্তবে কোন খেদমত না করলেও আল্লাহর কাছে খেদমতকারী হিসেবেই গণ্য হবে।কারণ তারা হাত-পা চালিয়ে কোন কাজ করতে পারেনি ঠিকই কিন্তু মানসিক দিক দিয়ে তারা সর্বন্ধণ কাজের মধ্যেই থাকে। এ কারণে তাবুক যুদ্ধ খেকে ফেরার পথে এক জায়গায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সংগী-সাথীদেরকে সম্বোধন করে বলেন

তি بالمدینة اقبواما ماسرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا کانوا معکم "মদীনায় কিছু লোক আছে, যারা প্রতিটি উপত্যকা অতিক্রমকালে এবং প্রতিটি যাত্রার সময় তোমাদের সাথে থেকেছে।"

সাহাবীগণ অবাক হয়ে বলেন, "মদীনায় অবস্থান করেই?" বলেন, "হাঁ, মদীনায় অবস্থান করেই। কারণ অক্ষমতা তাদেরকে আটকে রেখেছিল, নয়তো তারা নিজেরা থেকে যাবার লোক ছিল না।"

১৪. প্রথম বাক্যে উপেক্ষা করার অর্থ হচ্ছে, এড়িয়ে যাওয়া জার দিতীয় বাক্যে এর অর্থ হচ্ছে সম্পর্ক ছিন্ন করা। অর্থাৎ তারা চায় তোমরা যেন তাদের ব্যাপারে বেশী মাথা না ঘামাও এবং অনুসন্ধান না চালাও। কিন্তু তোমাদের পক্ষেও এটাই উত্তম যে, তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবে না এবং মনে করে নেবে যে, তোমরা তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছে।

৯৫. আমরা আগেই বলে এসেছি, বেদুইন আরব বলতে এখানে গ্রামীণ ও মরুবাসীদের কথা বলা হয়েছে। এরা মদীনার আশপাশে বসবাস করতো। মদীনায় একটি মজবৃত ও সংগঠিত শক্তির উত্থান ঘটতে দেখে এরা প্রথমে শর্থকিত হয়। তারপর ইসলাম ও কৃফরের সংঘাতকালে বেশ কিছুকাল তারা সুযোগ সন্ধানী নীতি অবলম্বন করতে থাকে। এরপর ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হেজায় ও নজদের একটি বড় জংশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে এবং তার মোকাবিলায় বিরোধী গোত্রগুলোর শক্তি ভেংগে পড়তে থাকলে তারা ইসলামের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করাকেই সে সময় নিজেদের জন্য সুবিধাজনক ও নিরাপদ মনে করে। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম লোকই ইসলামকে যথার্থই আল্লাহর সত্য দীন মনে করে সাচা দিলে ঈমান আনে এবং আন্তরিকতার সাথে তার দাবীসমূহ পূর্ণ করতে উদ্যোগী হয়। অধিকাংশ বেদুইনের জন্য ইসলাম গ্রহণ করা ঈমান ও আকিদার ব্যাপার নয় বরং নিছক স্বার্থ, সুবিধা ও কৌশলের ব্যাপার ছিল। তারা চাচ্ছিল, ক্ষমতাসীন দলের সদস্যপদ লাভ করার ফলে যেসব সুবিধা ভোগ করা যায় তথু সেগুলোই তাদের ভাগে এসে যাক। কিন্তু ইসলাম তাদের ওপর যেসব নৈতিক বিধি–নিষেধ আরোপ করেছিল ইসলাম গ্রহণ করার পরপরই তাদের ওপর নামায পড়ার ও রোযা করার যে বিধান আরোপিত হতো, যথারীতি তহশীলদার নিযুক্ত করে তাদের খেজুর বাগান ও শস্যগোলা থেকে যে যাকাত উসূল করা হতো, তাদের জাতীয় ইতিহাসে এ প্রথমবারের মতো তাদেরকে যে আইন-শৃংখলার রশিতে শক্তভাবে বাঁধা হয়েছিল এবং লুটতরান্ধের যুদ্ধের জন্য নয় বরং খালেস আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য দিনের পর দিন তাদের কাছ থেকে যে জানমালের কুরবানী চাওয়া

وَالسِّبِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُحْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِوَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْمُرُ وَالْسَبَعُوْمُ وَرَضُواعَنْهُ وَاعَلَّا لَمُرْجَنْتِ تَجْوِي بِاحْسَانٍ "رَضَى اللهُ عَنْهُر وَرَضُواعَنْهُ وَاعَنْهُ وَاعَلَّا لَهُر جَنْتِ تَجُوِي بِاحْسَانٍ "رَضَى اللهُ عَنْهُر وَرَضُواعَنْهُ وَاعْتَ لَهُر وَاعْلَى الْبَعْاقِ تَتَ تَحْتَهَا الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَ مِنْ اَهْلِ الْهَلِ يُنَةِ عَلَيْمُ وَوَاعَلَى النّفَاقِ تَتَ لَا تَعْلَيْهُمُ وَمَنْ اَهْلِ الْهَلِ يُنَةِ عَلَيْمُ وَوَاعَلَى النّفَاقِ تَتَ لَا تَعْلَيْهُمُ وَمَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَمَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْمُ اللل

### ১৩ রুকু'

মুহাজির ও আনসারদের মধ্য থেকে যারা সবার আগে ঈমানের দাওয়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে এবং যারা পরে নিষ্ঠা সহকারে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সস্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা আল্লাহর প্রতি সস্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাদের জ্বন্য এমন বাগান তৈরী করে রেখেছেন যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে এবং তারা তার মধ্যে থাকবে চিরকাল। এটাই মহা সাফল্য।

তোমাদের আশেপাশে যেসব বেদুইন থাকে তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক মুনাফিক। অনুরূপভাবে মদীনাবাসীদের মধ্যেও রয়েছে এমন কিছু মুনাফিক, যারা মুনাফিকীতে পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। তোমরা তাদেরকে চিন না, আমি চিনি তাদেরকে। <sup>৯৭</sup> শীঘ্রই আমি তাদেরকে দিগুণ শান্তি দেবো। <sup>৯৮</sup> তারপর আরো বেশী বড শান্তির জন্য তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

হচ্ছিল—এসব জিনিস তাদের কাছে ছিল অতিশয় অপ্রীতিকর, বিরক্তিকর এবং এগুলোর হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা নানা ধরনের চালবাজী ও টালবাহানার আশ্রয় নিতো। সত্য কি এবং তাদের ও সমস্ত মানুষের যথার্থ কল্যাণ কিসে, তা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যাথা ছিল না। তারা ওধুমাত্র নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ, নিজেদের আয়েশ—আরাম, নিজেদের জমি, উট, ছাগল—ভেড়া এবং নিজেদের তাঁবুর চারপাশের জগত নিয়ে মাথা ঘামাতো। এর উর্ধের কোন জিনিসের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ ছিল না। অবশ্য পীর—ফকীরদের কাছে যেমন ন্যরানা পেশ করা হয়, এবং তার বিনিময়ে তারা আয় বৃদ্ধি, বিপদ থেকে নিষ্কৃতি এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য ঝাড়ফুক করেন, তাবীজ দেন ও

তাদের জন্য দোয়া করেন ঠিক তেমনি ধরনের কোন কাল্পনিক জিনিসের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণের প্রবণতা হয়তো তাদের ছিল। কিন্তু এমন কোন ঈমান ও আকীদার জন্য তারা তৈরী ছিলো না, যা তাদের সমগ্র তামাদ্দ্নিক ও সামাজিক জীবনকে একটি নৈতিক ও আইনগত বাঁধনে আট্রেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে এবং এ সংগ্রে একটি বিশ্বজনীন সংস্কার কার্যক্রমের জন্য তাদের কাছে জান–মালের কুরবানীরও দাবী জানাবে।

তাদের এ অবস্থাটিকেই এখানে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নগরবাসীদের তুলনায় এ গ্রামীণ ও মরুবাসী লোকরাই বেশী মুনাফিকী ও ভণ্ডামীর আচরণ অবলয়ন করে থাকে এবং সত্যকে অবীকার করার প্রবণতা এদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। আবার এর কারণও বলে দেয়া হয়েছে যে, নগরবাসীরা তো জ্ঞানীগুণী ও সত্যানুসারী লোকদের সাহচর্যে এসে দীন ও তার বিধি–বিধান সম্পর্কে কিছু না কিছু জ্ঞান লাভ করতেও পারে কিছু এ বেদুইনরা যেহেতু সারাটা জীবন নিরেট খাদ্যাঝেষী জীব–জানোয়ারের মতো দিন রাত কেবল রুজী রোজগারের ধান্দায় লেগে থাকে এবং পশু জীবনের প্রয়োজনের চাইতে উন্নত পর্যায়ের কোন জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দেবার সময়ই তাদের থাকে না, তাই ইসলাম ও তার বিধি–বিধান সম্পর্কে তাদের অজ্ঞ থাকার সন্ধাবনাই বেশী।

এখানে এ বাস্তব সত্যটির প্রতি ইংগিত করাও অপ্রাসংগিক হবে না যে, এ আয়াতগুলো নাযিলের প্রায় দৃ'বছর পর হয়রত আবু বকরের (রা) খিলাফতের প্রাথমিক যুগে মুরতাদ হওয়ার ও যাকাত বর্জনের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল আলোচ্য আয়াতগুলোতে বর্ণিত এ কারণটি তার অন্যতম ছিল।

৯৬. এর অর্থ হচ্ছে, তাদের থেকে যে যাকাত আদায় করা হয় তারা তাকে একটা জারিমানা মনে করে। মুসাফিরদের আহার করাবার ও মেহমানদারীর যে দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত হয়েছে, তা তাদের কাছে অসহনীয় বোঝা মনে হয়। আর যদি কোন যুদ্ধ উপলক্ষে তারা কোন চাঁদা দেয় তাহলে আন্তরিকভাবে আবেগ আপুত হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দেয় না। বরং নিতান্ত অনিচ্ছা সন্ত্বেও শুধুমান্ত্র নিজেদের বিশ্বন্ততা প্রমাণ করার জন্য দিয়ে থাকে।

৯৭. অর্থাৎ নিজেদের মুনাফিকী গোপন করার ব্যাপারে তারা এতই দক্ষতা অর্জন করেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও তাঁর অসাধারণ অন্তরদৃষ্টি, বৃদ্ধিমন্তা ও বিচক্ষণতা সন্তেও তাদেরকে চিনতে পারতেন না।

৯৮. দিশুণ শান্তি মানে হচ্ছে, একদিকে যে দুনিয়ার প্রেমে মন্ত হয়ে তারা ঈমান ও আন্তরিকতার পরিবর্তে মুনাফিকী, ভগুমী ও বিশ্বাসঘাতকতার নীতি অবশ্বন করেছে তা তাদের হাতহাড়া হয়ে যাবে এবং তারা ধন—সম্পদ, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভের পরিবর্তে বরং শোচনীয় অমর্যাদা, লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতার শিকার হবে। অন্যদিকে তারা যে সত্যের শাত্তয়াতকে ব্যর্থ ও অসফল দেখতে এবং নিজেদের চালবাজীর মাধ্যমে নস্যাৎ করে দিতে চায় তা তাদের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাদের চোখের সামনে উন্নতি ও বিকাশ লাভ করতে থাকবে।

وَاخُرُونَ اعْتَرَفُوا بِنُ نُو بِهِرْ خَلَطُوا عَهُلًا صَالِحًا وَّاخُرَ سَيِّنًا وَعَلَى اللهُ اَنْ يَتُوبُ عَلَيْهِرْ وَإِنَّ اللهُ عَغُوْرٌ رَحِيْرُ اللهُ اَنْ يَتُوبُ عَلَيْهِرْ وَإِنَّ اللهُ عَغُورٌ رَحِيْرُ اللهُ سَكَنَّ آمُو الهِرْصَلَ قَلَّ لَهُ عَنُورُ وَاللهُ سَكِنَّ لَهُمْ وَاللهُ سَكَنَّ لَهُمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا ا

णाता किছू लाक चारह, याता निष्कप्तत जून श्रीकात करत निराह। जाप्तत काक्कर्म मिथ धत्ततत किहू जान, किहू मन। जमक्कर नम्न, जाद्वार जाप्तत श्रीक जार्वात स्वरंदित कर्ति यात्ति । कार्त्वत जिल्ल मन्नीन ७ कर्त्वनामयः। १६ नवी। जाप्तत धन-मन्निन थिएक मामका निराय जाप्ततर्क भाक-भविद्य करता, (तिकीत भर्थ) जाप्ततरक विश्वास माछ व्यवश जार्प्तत क्वना त्रश्माण्यत पात्रा करता। जार्वात पात्रा जाप्तत माञ्चनात कार्त्वन शर्वा जार्वार मर्विक्ष श्रात्वन ७ क्वात्वन। जात्रा कि क्वांत्वन व्यवश जाद्वार विश्वास व

৯৯. এখানে মিখ্যা ঈমানের দাবীদার ও গোনাহগার মুমিনের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যে ব্যক্তি ঈমানের দাবী করে কিন্তু আসলে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনদের জামায়াতের ব্যাপারে আন্তরিক নয়, তার এ আন্তরিকতাহীনতার প্রমাণ যদি তার কার্যকলাপের মাধ্যমে পাওয়া যায়, তাহলে তার সাথে কঠোর ব্যবহার করা হবে। আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য সে কোন সম্পদ পেশ করলে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। সে মারা গেলে কোন মুসলমান তার জানাযার নামায় পড়বে না। এবং তার গোনাহ মাফের জন্য দোয়াও করবে না, সে তার বাপ বা ভাই হলেও। জন্যদিকে যে ব্যক্তি সত্যিকার মুমিন

কিন্তু এ সন্ত্রেও সে এমন কিছু কাজ করে বসেছে যা তার আন্তরিকতাহীনতা প্রমাণ করে, এ ক্ষেত্রে সে যদি নিজের ভূল স্বীকার করে নেয় তাহলে তাকে মাফ করে দেয়া হবে। তার সাদ্কা, দান–খয়রাত গ্রহণ করা হবে এবং তার ওপর রহমত নাযিলের জন্য দোয়াও করা হবে। এখন কোন ব্যক্তির আন্তরিকতাবিহীন কার্যকলাপের পরও তাকে নিছক একজন গোনাহগার মুমিন গণ্য করতে হলে তাকে তিনটি মানদণ্ডে যাচাই করতে হবে। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত এ মানদণ্ডগুলো নিম্নরূপ ঃ

- (১) নিজের ভুলের জন্য সে খৌড়া অজুহাত ও মনগড়া ব্যাখ্যা পেশ করবে না। বরং যে ভূশ হয়ে গেছে সহজ সরলভাবে তা মেনে নেবে।
- (২) তার আগের কার্যকশাপ দেখা হবে। সে আন্তরিকতাহীনতার দাগী অপরাধী কিনা তা যাচাই করা হবে। যদি আগে সে ইসলামী জামায়াতের এক সং ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে এবং তার জীবনের সমস্ত কার্যকলাপে আন্তরিক সেবা, ত্যাগ, ক্রবানী ও ভালো কাজে অগ্রবর্তী থাকার রেকর্ড থেকে থাকে, তাহলে ধরে নেয়া হবে যে, বর্তমানে যে ভূল সে করেছে তা ইমান ও আন্তরিকতাহীনতার ফল নয় বরং তা নিছক সাময়িকভাবে সৃষ্ট একটি দুর্বলতা বা পদখলন ছাড়া আর কিছুই নয়।
- (৩) তার তবিষ্যত কার্যকলাপের ওপর নজর রাখা হবে। দেখতে হবে, তার ভুলের বীকৃতি কি নিছক মৌথিক, না তার মধ্যে লচ্জার গভীর অনুভৃতি রয়েছে। যদি নিজের ভূল সংশোধনের জন্য তাকে অস্থির ও উৎকৃষ্ঠিত দেখা যায় এবং তার প্রতিটি কথা থেকে এ কথা প্রকাশ হয় যে, তার জীবনে যে ঈমানী ক্রাটির চিত্র ভেসে উঠেছিল তাকে মুছে ফেলার ও তা সংশোধন করার জন্য সে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাঙ্কে, তাহলে সে যথার্থই লচ্জিত হয়েছে বলে মনে করা হবে। এ লজ্জা ও অনুশোচনাই হবে তার ঈমান ও অন্তরিকতার প্রমাণ।

মুহান্দিসগণ এ আয়াতগুলোর নাযিলের পটভূমি হিসেবে যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তা থেকে এ বিষয়কস্টে আয়নার মতো স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। তারা বলেন, এ আয়াতগুলো আবু লুবাবাহ ইবনে আবদূল মুন্যির ও তাঁর ছ'জন সাথীর প্রসংগে নাযিল হয়েছিল। হিজরতের আঁগে আকাবার বাইআতের সময় যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আবু লুবাবাহ ছিলেন তাদের একজন। বদর, ওহোদ ও জন্যান্য যুদ্ধে তিনি বরাবর অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু তাবুক যুদ্ধের সময় মানসিক দুর্বলতা তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং কোন প্রকার শর্মী ওযর ছাড়াই তিনি ঘরে বসে থাকেন। তার অন্য সাথীরাও ছিলেন তারই মতো আন্তরিকতা সম্পন্ন। তারাও এ একই প্রকার দুর্বলতার শিকার হন। নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন এবং যারা পিছনে থেকে গিয়েছিল তাদের সম্পর্কে জাল্লাহ ও তাঁর রসূলের মতামত কি তা তারা জানতে পারলেন তখন তারা ভীষণভাবে অনুতপ্ত হলেন। কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদের আগেই তারা নিজেদেরকে একটি খুটির সাথে বেঁধে নেন এবং বলেন, আমাদের মাফ না করে দেয়া পর্যন্ত আমাদের জন্য আহার-নিদ্রা হারাম। এ অবস্থায় আমাদের প্রাণ বায়ু বের হয়ে গেলেও আমরা তার পরোয়া করবো না। কয়েক দিন পর্যন্ত এভাবেই তারা বাঁধা অবস্থায় অনাহার অনিদ্রায় কাটান। এমনকি একদিন তারা বেহুশ হয়ে পড়ে যান। শেষে তাদের জানানো হলো, পাল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন। তারা নবী সাল্লাল্লাহু পালাইহি ওয়া

وَاخْرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِاللهِ إِمَّا يُعَلِّى بَهُرُ وَ إِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَ اللهُ عَلِيْمُ وَ الله عَلَيْمُ وَالله عَلَيْمُ وَالله عَلَيْمُ وَالله عَلَيْمُ وَالله عَلَيْمُ وَالله عَنْ عَبُلُ وَلَيْحُلِفُ الله وَرَسُولَة مِنْ قَبُلُ وَلَيْحُلِفُ اللهُ وَلَيْحُلِفُ اللهُ وَلَيْحُلِفُ اللهُ وَلَيْحُلِفُ اللهُ وَاللهُ يَشْمُلُ النَّمُ وَ لَكُنِبُونَ ﴿ لَا لَكُنْ بَوْنَ ﴿ لَا لَكُنْ مِنْ اللهُ اللهُ وَلَيْحُلُونَ ﴿ وَالله يَشْمُلُ النَّمُ وَالله يَحْدُونَ ﴿ لَا لَكُنْ مَنْ اللهُ وَلَيْحُلُونَ اللهُ اللهُ

অপর কিছু লোকের ব্যাপার এখনো আল্লাহর হকুমের অপেক্ষায় আছে, তিনি চাইলে তাদেরকে শাস্তি দেবেন, আবার চাইলে তাদের প্রতি নতুন করে অনুগ্রহ করবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।<sup>১০১</sup>

আরো কিছু লোক আছে, যারা একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে (সত্যের দাওয়াতকে) ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে, (আল্লাহর বন্দেগী করার পরিবর্তে) কুফরী করার জন্য, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষে এবং (এ বাহ্যিক ইবাদাতগাহকে) এমন এক ব্যক্তির জন্য গোপন ঘাঁটি বানাবার উদ্দেশ্যে যে ইতিপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রস্লের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিঙ্ত হয়েছিল। তারা অবশ্যি কসম খেয়ে বলবে, তালো ছাড়া আর কোন ইচ্ছাই আমাদের ছিল না। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী, তারা একেবারেই মিথোবাদী। তুমি কখনো সেই ঘরে দাঁড়াবে না। যে মসজিদটি প্রথম দিন থেকে তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল সেই মসজিদে দাঁড়ানোই (ইবাদাতের জন্য) তোমার পক্ষে অধিকতর সমীচীন। সেখানে এমন লোক আছে, যারা পাক-পবিত্র থাকা পছন্দ করে এবং আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন। ১০২

সাল্লামকে বলেন, ঘরের যে আরাম আয়েশ আমাদের ফর্য থেকে গাফেল করে দিয়েছিল তা এবং নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ আমরা আল্লাহর পথে দান করে দেবো, এটাও আমাদের তাওবার অন্তরভুক্ত। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সমস্ত ধন-সম্পদ দান করে দেবার দরকার নেই, শুধুমাত্র এক তৃতীয়াংশই যথেষ্ট। তদনুসারে তখনই তারা সেগুলো আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দেন। এ ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলে পরিকার জানা যায়, কোন্ ধরনের দুর্বলতা আল্লাহ মাফ করেন। উল্লিখিত মহান

সাহাবীগণ এ ধরনের আন্তরিকতাহীন আচরণে অভ্যন্ত ছিলেন না। বরং তাদের বিগত জীবনের কার্যকলাপ তাদের ঈমানী নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ ছিল। এবারেও রসূল (সা)—এর নিকট তাদের কেউ মিথ্যা অজ্হাত পেশ করেননি। বরং নিজেদের ভুলকে নিজেরাই অকপটে ভুল হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তাঁরা ভূলের স্বীকারোক্তি সহকারে নিজেদের কার্য ধারার মাধ্যমে একথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তারা যথার্থই লক্ষিত হয়েছেন এবং নিজেদের গোনাহ মাফ করাবার ক্ষন্য অত্যন্ত অস্থির ও উদ্বিশ্ন।

এখানে আলোচ্য আয়াতটিতে আর একটি মূল্যবান কথা বলা হয়েছে। সে কথাটি হচ্ছে, গোনাহ মাফের জন্য মুখ ও অন্তর দিয়ে তাওবা করার সাথে সাথে বান্তব কাজের মাধ্যমেও তাওবা করতে হবে। আর আল্লাহর পথে ধন—সম্পদ দান করা হচ্ছে বান্তব তাওবার একটি পদ্ধতি। এভাবে নফসের মধ্যে যে দৃষিত ময়লা আবর্জনা লালিত হচ্ছিল এবং যার কারণে মানুষ গোনাহে লিও হয়েছিল তা দূর হয়ে যায় এবং ভালো ও কল্যাণের দিকে ফিরে যাবার যোগ্যতা বেড়ে যায়। গোনাহ করার পর তা দ্বীকার করার ব্যাপারটি এমন যেমন এক ব্যক্তি গর্তের মধ্যে পড়ে যায় এবং নিজের পড়ে যাওয়াটা সে অনুভব করতে পারে। তারপর নিজের গোনাহের ওপর তার লক্ষিত হওয়াটা এ অর্থ বহন করে যে, এ পর্তকে সে নিজের অবস্থানের জন্য বড়ই খারাপ জায়গা মনে করে এবং এ জন্য ভীষণ কর্ট অনুভব করতে থাকে। এরপর সাদ্কা, দান—খ্যরাত এবং অন্যান্য সৎকাজের মাধ্যমে এর ক্ষতি পূরণ করার প্রচেটা চালানোর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, সে গর্ত থেকে বের হয়ে আসার জন্য চেটা করছে এবং হাত—পা ছুডছে।

১০০. এর অর্থ হচ্ছে, চ্ড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিটি বিষয় সম্পূর্ণরূপে স্বরং আল্লাহর সাথে সম্পৃত্ত। আর আল্লাহ এমন এক সন্তা যার কাছে কোন কিছু গোপন থাকতে পারে না। এ জন্য কোন ব্যক্তি দুনিয়ায় তার ভণ্ডামী ও মুনাফিকী গোপন করতে সক্ষমও হয় এবং মানুষ যেসব মানদণ্ডে কারোর ঈমান ও আন্তরিকতা পরখ করতে পারে সেসবগুলোতে পুরাপুরি উত্তীর্ণ হলেও একথা মনে করা উচিত নয় যে, সে মুনাফিকীর শান্তি থেকে রেহাই পেয়ে গেছে।

১০১. এদের ব্যাপারটি ছিল সন্দেহপূর্ণ। এদেরকে না মুনাফিক বলে চিহ্নিত করা যেতো আর না বলা যেতো গোনাহগার মুমিন। এ দু'টি জিনিসের কোনটিরই আলামত তথনো তাদের মধ্যে পুরোপুরি ফুটে ওঠেনি। তাই আলাহ তাদের ব্যাপারটি মুলতবী রাখেন। মুলতবী রাখার অর্থ এই নয় যে, আসলে আলাহর কাছেও তাদের ব্যাপারটি সন্দেহপূর্ণ ছিল। বরং এর অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তি বা দলের ব্যাপারে মুসলমানদের নিজেদের কর্মপদ্ধতি নিধারণে অতিমাত্রায় তাড়াহড়ো করা চাই না। যতক্ষণ পর্যন্ত না এমন ধরনের আলামতের মাধ্যমে তার অবস্থান সুস্পষ্ট হয়ে যায়, যা অদৃশ্য জ্ঞান দিয়ে নয় বরং যুক্তি ও অনুভৃতি দিয়ে পরখ করা যেতে পারে, ততক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত।

১০২. নবী সাল্লাল্লাছ আলাইবি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমনের আগে খায্রাজ্ব গোত্রে আবু আমের নামে এক ব্যক্তি ছিল। জাহেলী যুগে সে খৃষ্টান রাহেবের (সাধু) মর্যাদা লাভ করেছিল। তাকে আহলে কিতাবদের আলেমদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি গণ্য করা হতো। অন্যদিকে সাধুগিরির কারণে পণ্ডিত সূলভ মর্যাদার পাশাপাশি তার দরবেশীর প্রভাবও মদীনা ও আশপাশের এলাকার অশিক্ষিত আরব সমাজ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। নবী

সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় পৌছলেন তখন সেখানে বিরাজ করছিল আবু আমেরের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের রমরমা অবস্থা। কিন্তু এ জ্ঞান, বিদ্যাবস্তা ও দরবেশী তার মধ্যে সত্যানুসন্ধিৎসা ও সত্যকে চেনার মতো ক্ষমতা সৃষ্টি করার পরিবর্তে উলটো তার জন্য একটি বিরাট অন্তরাল সৃষ্টি করলো। আর এ অন্তরাল সৃষ্টির ফলে রস্লের আগমনের পরে সে নিজে ঈমানের নিয়ামত থেকে শুধু বঞ্চিতই রইল না বরং রসূলকে নিজের ধর্মীয় পৌরহিত্যের প্রতিঘন্দ্বী এবং নিজের দরবেশী ও সাধুবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের শক্র মনে করে তাঁর ও তাঁর সমুদয় কার্যক্রমের বিরোধিতায় নেমে পড়লো। প্রথম দু'বছর তার আশা ছিল কুরাইশী কাফেরদের শক্তি ইসলামকে নিচিহ্ন করার জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হবে। কিন্তু বদরের যুদ্ধে কুরাইশরা চরমভাবে পরাজিত হলো। এ অবস্থায় সে আর নীরব থাকতে পারলো না। সেই বছরই সে মদীনা থেকে বের হয়ে পড়লো। সে কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করলো। যেসব কুচক্রীর চক্রান্ত ও যোগসান্ধশে ওহোদ যুদ্ধ বাধে, তাদের মধ্যে এ আবু আমেরও অন্যতম। বলা হয়ে থাকে, ওহোদের যুদ্ধের ময়দানে সে অনেকগুলো গর্ত খুঁড়েছিল। এরই একটির মধ্যে পড়ে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহত হয়েছিলেন। তারপর আহ্যাব যুদ্ধের সময় চারদিক থেকে যে সেনাবাহিনী মদীনার ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল তাকে আক্রমণে উস্কে দেয়ার ব্যাপারেও তার অগ্রণী ভূমিকা ছিল। এরপর হুনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত আরব মুশরিক ও মুসলমানদের মধ্যে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে সবগুলোতেই এ ইসায়ী দরবেশ ইসলামের বিরুদ্ধে মুশরিক শক্তির সক্রিয় সহায়ক ছিল। শেষ পর্যন্ত আরবের কোন শক্তি ইসলামের অগ্রযাত্রা রুখে দিতে পারবে বলে তার আর আশা রইল না। কাজেই সে আরব দেশ ত্যাগ করে রোমে চলে যায় এবং আরব থেকে যে "বিপদ" মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল সে সম্পর্কে সে কাইসারকে (সীজ্ঞার) অবহিত করে। এ সময়ই মদীনায় খবর পৌছে যে, কাইসার ষারব ষাক্রমণ করার প্রস্তৃতি নিচ্ছে এবং এরই প্রতিবিধান করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাবুক অভিযান করতে হয়।

দিশায়ী রাহেব আবু আমেরের এ ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতায় তার সাথে শরীক ছিল মদীনার মুনাফিক গোষ্ঠীর একটি দল। আবু আমেরকে তার ধর্মীয় প্রভাব ব্যবহার করে ইসলামের বিরুদ্ধে রোমের কাইসার ও উত্তরাঞ্চলের খৃষ্টান আরব রাজ্যগুলোর সামরিক সাহায্য লাভ করতেও এ মুনাফিকরা তাকে পরামর্শ দেয় ও মদদ যোগায়। যখন সে রুমের পথে রওয়ানা হচ্ছিল তখন তার ও এ মুনাফিকদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হলো। এ চুক্তি অনুযায়ী স্থির হলো যে, মদীনায় তারা নিজেদের একটি পৃথক মসজিদ তৈরী করে নেবে। এভাবে সাধারণ মুসলমানদের থেকে আলাদা হয়ে মুনাফিক মুসলমানদের এমন একটি বতত্ত্ব জোট গড়ে উঠবে, যা ধর্মীয় আলখেল্লায় আবৃত থাকবে। তার প্রতি সহজে কোন প্রকার সন্দেহ করা যাবে না। সেখানে শুধু যে, মুনাফিকরাই সংগঠিত হবে এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য পরামর্শ করবে তা নয়। বরং আবু আমেরের কাছ থেকে যেসব এজেন্ট খবর ও নির্দেশ নিয়ে আসবে তারাও সন্দেহের উর্ধে থেকে নিরীহ ফকীর ও মুসাফিরের বেশে এ মসজিদে অবস্থান করতে থাকবে। এ ন্যাক্বারজনক ষড়যন্ত্রটির ভিত্তিতেই এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল এবং এরি কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে।

তাহলে তুমি কি মনে করো, যে ব্যক্তি আল্লাহ ভীতি ও তার সন্তৃষ্টি অর্জনের উপর নিজের ইমারতের ভীত্তি স্থাপন করলো সে ভাল, না যে ব্যক্তি তার ইমারতের ভিত্ উঠালো একটি উপত্যকার স্থিতিহীন ফাঁপা প্রান্তের ওপর<sup>১০৩</sup> এবং তা তাকে নিয়ে সোজা জাহান্নামের আগুনে গিয়ে পড়লো? এ ধরনের জালেমদেরকে আল্লাহ কখনো সোজা পথ দেখান না। ১০৪ তারা এই যে ইমারত নির্মাণ করেছে এটা সবসময় তাদের মনে সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে যোর বের হয়ে যাওয়ার আর কোন উপায়ই এখন নেই)—যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর ছিন্নতিন হয়ে যায়। ১০৫ আল্লাহ অত্যন্ত সচেতন, জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।

মদীনায় এ সময় দু'টি মসজিদ ছিল। একটি মসজিদে কুবা। এটি ছিল নগর উপকঠে। অন্যটি ছিল মসজিদে নববী। শহরের অভ্যন্তরে ছিল এর অবস্থান। এ দু'টি মসজিদ বর্তমান থাকা সন্ত্বেও তৃতীয় একটি মসজিদ নির্মাণ করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। আর এটা কোন যুক্তিহীন ধর্মীয় আবেগের যুগ ছিল না যে, প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক মসজিদ নামে নিছক একটি ইমারত তৈরী করে দিলেই তখন নেকীর কাজ বলে মনে করা হবে। বরং একটি নতুন মসজিদ তৈরী করার অর্থই ছিল মুসলমানদের জামারাতের মধ্যে অনর্থক বিভেদ সৃষ্টি করা। একটি সত্যনিষ্ঠ ইসলামী ব্যবস্থা কোনক্রমেই এটা বরদাশত করতে পারে না। তাই তারা নিজেদের পৃথক মসজিদ তৈরী করার আগে তার প্রয়োজনের বৈধতা প্রমাণ করতে বাধ্য ছিল। এ উদ্দেশ্যে তারা নবী সাল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এ নতুন নির্মাণ কাজের প্রয়োজন পেশ করে। এ প্রসঙ্গে তারা বলে, বৃষ্টি–বাদলের জন্য এবং শীতের রাতে সাধারণ লোকদের বিশেষ করে উল্লেখিত দু'টি মসজিদ থেকে দূরে অবস্থানকারী বৃদ্ধ, দুর্বল ও অক্ষম লোকদের প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদে হাজিরা দেয়া কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই আমরা শুধুমাত্র নামাধীদের স্বিধার্থে এ নতুন মসজিদটি নির্মাণ করতে চাই।

মুখে এ পবিত্র ও কল্যাণমূলক বাসনার কথা উচারণ করে যখন এ "দ্বিরার" (ক্ষতিকর) মসজিদটির নির্মাণ কাজ শেষ হলো তখন এ দুর্বৃত্তরা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হলো এবং সেখানে একবার নামায পড়িয়ে মসজিদটির উদ্বোধন করার জন্য তাঁর কাছে আবেদন জানালো। কিন্তু "আমি এখন যুদ্ধের প্রস্তৃতিতে ব্যস্ত আছি এবং শীঘ্রই আমাকে একটি বড় অভিযানে বের হতে হবে, সেখান থেকে ফিরে এসে

দেখা যাবে," একথা বনে তিনি তাদের খাবেদন এড়িয়ে গোলেন। এরপর তিনি তাবুক রওয়ানা হয়ে গোনেন এবং তাঁর রওয়ানা হওয়ার পর এ মুনফিকরা এ মসকিদে নিক্রেদের কোট গড়ে তুনতে এবং ষড়যন্ত্র পাকাতে নাগনো।

এমনকি তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিনা, ওদিকে রোমানদের হাতে মুস্নমানদের মৃদোৎপার্টনের সাথে সাথেই এদিকে এরা অবদুদ্ধাহ ইবনে উবাইয়ের মাথায় প্রান্তমুক্ত পরিয়ে দিবে। কিন্তু তাবুকে যা ঘটনো তাতে তাদের সে নাশার গুড়ে বানি পড়নো ফেরার পথে নবী সাদ্ধান্ত আবৃহ্ব আনহাই ওয়া সাদ্ধাম যথন মদানার নিক্টবর্তী খ্রী আওয়ানা নামক স্থানে পৌত্রনে তথন এ নায়াত নাখিল হলো তিনি তথনই কয়েকনে লোককে মদীনায় পাঠিয়ে দিনেন তাদেরকৈ দায়িত্ব দিনেন, তাঁর মদানায় পৌহার আগেই যেন তাঁরা 'ঘিরার' মসনিদিটি ভেলো শ্রনিখাত করে দেয়

১০৩. এখানে কুরখানের মূল শব্দ ২৫০ ﴿ جَرِفْ رَتِيْمِتُهُ ﴿ مِرَادِينَا كَا مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ال নদার এমন কিলারাকে ঘুরুফ বনা হয় স্তোতের টানে যার ভনা থেকে মাটি সরে গেছে पदर उभाइत क्रांग कान दुनिशाम छ निर्जेत ए छाई मीड़िता बाएए। याता जाज़ारक छ। ना করা এবং তার সন্তুটির পরোয়া লা করার ওপর নিজেদের থার্যক্রমের ভিত্ গড়ে তোলে, ভাদের নীবন পঠনকৈ এখানে এমন একটি ইমারতের সাথে তুননা করা হয়েছে, যা এমনি ধরনের একটি অন্তসারশূন্য অস্থিতিশান সাগর কিনারে নির্মাণ করা হয়েয়ে এটি একটি ন্রীরবিহীন উপযা, এর চাইতে সুলরভাবে এ অবস্থার আর কোন চিত্র নাকা স্কাব নয়: এর সমগ্র জন্তরনিহিত ভাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে বুঝে নিতে হবে যে, দুনিয়ার ৌবনের যে উপরিভাগের ভগর মুমিন, মুনাফিক, ফাযোর, সৎকর্মশীন, পুতৃতকারী তথা সমত্ত মানুষ কাল করে, তা মাটির উপরিভাগের স্তরের মতো, যার ওপর দুনিয়ার সমস্ত ইমারত নির্মাণ করা হয়ে থাকে: এ গুরের মধ্যে কোন স্থায়ীত্ব ও স্থিতি নিতা নেই বরং এর নীচে নিরেট এমি বিদ্যামান থাকার ওপরই এর স্থিতিশীনিতা নির্তর করে যে গুরের নীচের মাটি কোন খিনিসের - থেমন নদার পানির তোড়ে ভেসে গেনে তার ওপর যদি কোন মানুষ (যে মাটির প্রকৃত এবস্থা লানে না) বাহ্যিক অবস্থায় প্রভারিত হয়ে নিতের গৃহ নির্মাণ করে, তাহনে। তা তার গৃহসহ ক্ষমে পড়বে এবং সে কেবন নিমেই ঋংস ইবে না বরং এ এস্থিতিশীন ভিতের ওপর নির্ভর করে নিজের াবনের যা কিছু পুটিশাটা সে সংখ্রিত গুহের মধ্যে কমা করেছিল সবহ এ সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে পুনিয়ার টাবনের এ বাহ্যিক গুরটিরও এ উপমাটির সাথে হবত্ মিল রয়েছে এ গুরটির ওপরই আমরা সবাই আমাদের নীবনের যাবতায় কার্যক্রমের হুমারত নির্মাণ করি ক্ষথচ এর নিদ্যে ভোল স্থিতি ও হায়িত্ব দেই। বরং খান্লাহর ভয়, তাঁর সামনে দ্বোবদিহির অনুভূতি এবং জার ইন্য ও মত্রি মতো চনার শুক্ত ও নিরেট পাখর ২৩ তার নীচে বসানো থাকে, এরি ওপর ভার ১০বৃতী ও স্থিতিশানতা নির্ভর করে যে নত ৬ অপরিণামদর্শী মানুষ নিত্রক দুনিয়ার আবনের বাহ্যিক দিকের ওপর ভরসা করে আত্রাহর ভয়ে ভাঁত না হয়ে এবং তাঁর সজোধনাভের পরোয়া না করে দুনিয়ায় কাড করে যায় সে আসনে নিজের শ্রীবন গঠনের বুনিয়াদ নীচে থেকেই অন্তসার শূন্য করে দেয় 💛 তার শেষ পরিণতি এ হাড়া আর কিছুই নয় যে, ভিন্তিহীন যে উপদ্ধিভরের ওপর মে তার সার্ ঘীবনের সঞ্চয় হ্রমা করেছে। একদিন অক্সাৎ তা ধ্বসে পভূবে এবং তাকে তার চীবনের সমস্ত সম্পদসহ ধাংস ও বরবাদ করে দেবে !

إِنَّ اللهَ اشْتَرْى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ انْفُسَهُمْ وَامُوالْهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجُنَّةُ وَيُعَالِمُ الْمُحَالَّةُ وَمُ الْمُوْنَ فَي عَلَيْهِ مِنَّا عَلَيْهِ مِنَّا فِي عَلَيْهِ مِنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْمُوْرِيةِ وَالْإِنْ حِيْلِ وَالْفُورُ الْمُؤْمِدُ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُ وَابِينَعِكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمُ بِهِ وَذَٰلِكَ هُو الْفُورُ الْمُظْيَرُ اللهِ فَاسْتَبْشِرُ وَابِينَعِكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمُ بِهِ وَذَٰلِكَ هُو الْفُورُ الْمُظْيَرُ اللهِ فَاسْتَبْشِرُ وَابِينَعِكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمُ بِهِ وَذَٰلِكَ هُو الْفُورُ الْمُظْيَرُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

১৪ রুকু'

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ জারাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। ১০৬ তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাদের প্রতি তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে (জারাতের ওয়াদা) আল্লাহর জিম্মায় একটি পাকাপোক্ত ওয়াদা বিশেষ। ১০৭ আর আল্লাহর চাইতে বেশী নিজের ওয়াদা পূরণকারী আর কে আছে? কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে যে কেনা-বেচা করেছো সে জন্য আনন্দ করো। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।

১০৪. 'সোজা পথ' অর্থাৎ যে পথে মানুষ সফলকাম হয় এবং যে পথে অগ্রসর হয়ে সে যথার্থ সাফল্যের মন্যিলে পৌছে যায়।

১০৫. অর্থাৎ তারা মুনাফিক সূলত ধৌকা ও প্রতারণার বিরাট অপরাধ করে নিজেদের অন্তরকে চিরকালের জন্য ঈমানী যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করেছে। বেঈমানী ও নাফরমানীর রোগ তাদের অন্তরের অন্তর্গুলে অনুপ্রবেশ করেছে। যতদিন তাদের এ অন্তর থাকবে ততদিন এ রোগও সেখানে অবস্থান করবে। আল্লাহর হকুম অমান্য করার জন্য যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে মন্দির নির্মাণ করে অথবা তাঁর দীনের বিরুদ্ধে শড়াই করার জন্য ব্যরিকেভ ও ঘাঁটি তৈরী করে তার হেদায়াতও কোন না কোন সময় সম্ভব। কারণ তার মধ্যে স্পষ্টবাদিতা, আন্তরিকতা ও নৈতিক সাহসের সৃষ্মতম উপাদান মৌলিকভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। আর এ উপাদান সত্য ও ন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করার জন্য ঠিক তেমনিভাবে কাজে লাগে যেমন মিথ্যা ও অন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করার জন্য কাজে লাগে। কিন্তু যে কাপুরুষ, মিথ্যুক ও প্রতাবক আল্লাহর নাফরমানী ও হকুম অমান্য করার জন্য মসজিদ নির্মাণ করে এবং আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আল্লাহ পরস্তির প্রতারণামূলক পোশাক পরিধান করে, মুনাফিকীর ঘুণে তার চরিত্র কুরে কুরে থেয়ে ফেলেছে। আন্তরিকতার সাথে সমানের বোঝা বহন করার ক্ষমতা সে কোথা থেকে পাবেং

১০৬. আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে ঈমানের যে ব্যাপারটা স্থিরিকৃত হয় তাকে কেনাবেচা বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, ঈমান শুধুমাত্র একটা অতি প্রাকৃতিক আকীদা–বিশ্বাস নয়। বরং এটা একটা চুক্তি। এ চুক্তির প্রেক্ষিতে বান্দা তার নিজের প্রাণ ও নিজের ধন–সম্পদ আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দেয়। আর এর বিনিময়ে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ধ্য়াদা কবৃল করে নেয় যে, মরার পরে পরবর্তী জীবনে তিনি তাকে জানাত দান করবেন। এ গুরুত্পূর্ণ বিষয়ের জন্তর্নিহিত বিষয়কত্ব অনুধাবন করার জন্য সর্বপ্রথম কেনা–বেচার তাৎপর্য ও স্বরূপ কি তা ভালোভাবে বুঝো নিতে হবে।

নিরেট সত্যের ভালোকে বিচার করলে বলা যায়, মানুষের ধন–প্রাণের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। কারণ, তিনিই তার এবং তার কাছে যা কিছু আছে সব জিনিসের স্রষ্টা। সে যা কিছু ভোগ ও ব্যবহার করছে ভাও তিনিই ভাকে দিয়েছেন। কাজেই এদিক দিয়ে তো কেনাবেচার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মানুষের এমন কিছু নেই, যা সে বিক্রি·করবে। আবার কোন জিনিস জাল্লাহর মালিকানার বাইরেও নেই, যা তিনি কিনবেন। কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন একটি জ্বিনিস আছে, যা জাল্লাহ পুরোপুরি মানুষের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে তার ইখতিয়ার অর্থাৎ নিজের স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি (Free will and freedom of choice)। এ ইখতিয়ারের কারণে অবশ্যি প্রকৃত সত্যের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু মানুষ এ মর্মে বাধীনতা লাভ করে যে, সে চাইলে প্রকৃত সত্যকে মেনে নিতে পারে এবং চাইলৈ তা অধীকার করতে পারে। অন্য কথায়, এ ইখিতিয়ারের মানে এ নয় যে, মানুষ প্রকৃতপক্ষে তার নিজের প্রাণের, নিজের বৃদ্ধিবৃত্তি ও শারীরিক শক্তির এবং দুনিয়ায় সে যে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ করেছে, তার মালিক হয়ে গেছে। এ সংগে এ জিনিসগুলো সে ফেভাবে চাইবে নেভাবে ব্যবহার করার অধিকার শাভ করেছে, একখাও ঠিক নয়। বরং এর **অর্থ কেবল** এত**টুকুই** যে, তাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রকার জ্ঞার-জবরদন্তি ছাড়াই সে নিজেই নিজের সন্তার ও নিজের প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর জান্তাহর মালিকানা ইচ্ছা করলে স্বীকার করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে নিজেই নিজের মীলক হয়ে যেতে পারে এবং নিজেই একথা মনে করতে পারে যে, সে ভালাহ থেকে বেপরোরা হরে নিজের ইখতিয়ার তথা বাধীন কর্মক্ষমতার সীমানার মধ্যে নিজের ইচ্ছামত কাজ করার অধিকার রাখে। এখানেই কেনা–বেচার প্রশ্নটা দেখা দেয়। আসলে এ কেনা–বেচা এ অর্থে নয় যে, মানুষের একটি জিনিস জাল্লাহ কিনতে চান, বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, যে জিনিসটি জাল্লাহর यानिकानाधीन, यातक छिनि जामानछ शिलाते मान्यत शाल लागर्न कदाहन धवर य ব্যাপারে বিশ্বন্ত থাকার বা অবিশ্বন্ত হবার স্বাধীনতা তিনি মানুষকে দিয়ে রেখেছেন সে ব্যাপারে তিনি মনুষের কাছে দাবী করেন, আমার জিনিসকে তুমি বেচ্ছায় ও সাগ্রহে (বাধ্য হয়ে নয়) আমার জিনিস বলে মেনে নাও এবং সারা জীবন স্বাধীন মালিকের মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নয় বরং আমানতদার হিসেবে তা ব্যবহার করার বিষয়টি গ্রহণ করে নাও। এ সংগে খেরানত করার যে বাধীনতা তোমাকে দিয়েছি তা তুমি নিজেই প্রত্যাহার করো। এতাবে যদি তুমি দুনিয়ার বর্তমান অস্থায়ী দ্বীবনে নিদ্ধের স্বাধীনতাকে (যা তোমার অর্ম্পিত নয় বরং আমার দেয়া) আমার হাতে বিক্রি করে দাও তাহলে আমি পরবর্তী চিরন্তন জীবনে এর মূল্য জারাতের আকারে তোমাকে দান করবো। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কেনা–বেচার এ চুক্তি সম্পাদন করে সে মুমিন। ঈমান স্বাসলে এ কেনা-বেচার আর এক নাম। আর যে ব্যক্তি এটা অধীকার করবে অথবা অসীকার করার পরও এমন আচরণ করবে যা কেবলমাত্র কেনা–বেচা না করার অবস্থায় করা যেতে পারে সে কাফের। আসলে এ কেনা-বেচাকে পাস কাটিয়ে চলার পারিভাষিক নাম কুফরী।

কেনা–বেচার এ তাৎপর্য ও স্বরূপটি অনুধাবন করার পর এবার তার অন্তরনিহিত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা যাক ঃ

নক । এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ মানুষকে দু'টি বড় বড় পরীক্ষার সমুখীন করেছেন। প্রথম পরীক্ষাটি হচ্ছে, তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেবার পর সে মালিককে মালিক মনে করার এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের পর্যায়ে নেমে না আসার মতো সং আচরণ করে কিনা। দিতীয়টি হচ্ছে, নিজের প্রভূ ও মালিক আল্লাহর কাছ থেকে আজ নগদ যে মূল্য পাওয়া যাচ্ছে না বরং মরার পর পরকালীন জীবনে যে মূল্য আদায় করার ওয়াদা তাঁর পক্ষ থেকে করা হয়েছে তার বিনিময়ে নিজের আজকের স্বাধীনতা ও তার যাবতীয় স্বাদ বিক্রিকরতে স্বেছায় ও সাগ্রহে রাজী হয়ে যাবার মত আস্থা তাঁর প্রতি আছে কিনা।

দুই ঃ যে ফিকাহর আইনের ভিত্তিতে দুনিয়ায় ইসলামী সমাজ গঠিত হয় তার দৃষ্টিতে দ্মান তথুমাত্র কতিপয় বিশ্বাসের স্বীকৃতির নাম। এ স্বীকৃতির পর নিজের স্বীকৃতি ও অংগীকারের ক্ষেত্রে মিথ্যুক হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত শরীয়াতের কোন বিচারক কাউকে অমুমিন বা ইসলামী মিল্লাত বহিত্ত ঘোষণা করতে পারে না। কিন্তু সাল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ঈমানের তাৎপর্য ও স্বরূপ হচ্ছে, বান্দা তার চিন্তা ও কর্ম উভয়ের স্বাধীনতা ও স্বাধীন ক্ষমতা আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দিবে এবং নিজের মালিকানার দাবী পুরোপুরি তাঁর সপক্ষে প্রত্যাহার করবে। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি ইসলামের কালেমার স্বীকৃতি দেয় এবং নামায–রোযা ইত্যাদির বিধানও মেনে চলে কিন্তু নিজেকে নিজের দেহ ও প্রাণের, নিজের মন, মস্তিষ ও শারীরিক শক্তির, নিজের ধন-সম্পদ, উপায়-উপকরণ ইত্যাদির এবং নিজের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণাধীন সমস্ত জিনিসের মাণিক মনে করে এবং সেগুলোকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করার স্বাধীনতা নিজের জন্য সংরক্ষিত রাখে, তাহলে হয়তো দুনিয়ায় তাকে মুমিন মনে করা হবে কিন্তু আল্লাহর কাছে সে অবশ্যি অমুমিন হিসেবে গণ্য হবে। কারণ কুরআনের দৃষ্টিতে কেনা-বেচার ব্যাপারকে ঈমানের আসল তাৎপর্য ও স্বরূপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু সে আল্লাহর সাথে আদতে কোন কেনা–বেচার কাজই করেনি। যেখানে আল্লাহ চান সেখানে ধন–প্রাণ নিয়োগ না করা এবং যেখানে তিনি চান না সেখানে ধন–প্রাণ নিয়োগ ও ব্যবহার করা—এ দ্'টি কার্যধারাই চ্ড়ান্ডভাবে ফায়সালা করে দেয় যে, ঈমানের দাবীদার ব্যক্তি তার ধন–প্রাণ আল্লাহর হাতে বিক্রি করেইনি অথবা বিক্রির চুক্তি করার পরও সে বিক্রি করা জিনিসকে যথারীতি নিজের জিনিস মনে করছে।

তিন ঃ ঈমানের এ তাৎপর্য ও শ্বরূপ ইসলামী জীবনাচরণকে কাফেরী জীবনাচরণ থেকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। যে মুসলিম ব্যক্তি সঠিক অর্থে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে সে জীবনের সকল বিভাগে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হয়ে কাজ করে। তার আচরণে কোথাও স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী দৃষ্টিভংগীর প্রকাশ ঘটতে পারে না। তবে কোন সময় সাময়িকভাবে সে গাফলতির শিকার হতে পারে এবং আল্লাহর সাথে নিজের কেনা—বেচার চ্ক্তির কথা ভূলে গিয়ে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী ভূমিকা অবলয়ন করাও তার পক্ষে সম্ভব। এটা অবশ্যি ভিন্ন ব্যাপার। অনুরূপভাবে ঈমানদারদের সমন্ত্রে গঠিত কোন দল বা সমাজ সমষ্টিগতভাবেও আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর শর্য়ী আইনের বিধিনিষেধমুক্ত হয়ে কোন নীতি—পদ্ধতি, রাষ্ট্রীয় নীতি, তামাদুনিক ও সাংস্কৃতিক পদ্ধতি

এবং কোন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আন্তরজাতিক আচরণ অবশ্বন করতে পারে না। কোন সাময়িক গাফলতির কারণে যদি সেটা অবল্বন করেও থাকে তাহলে যখনই সে এ ব্যাপারে আনতে পারবে তখনই খাধীন ও স্বৈরাচারী আচরণ ত্যাগ করে পুনরায় বন্দেগীর আচরণ করতে থাকবে। আল্লাহর আনুগত্য মুক্ত হয়ে কান্ধ করা এবং নিজের ও নিজের সাথে সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারে নিজে নিজেই কি করবো না করবো, সিদ্ধান্ত নেয়া অবশ্যি একটি কৃষ্ণরা জীবনাচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। যাদের জীবন যাপন পদ্ধতি এ রকম তারা "মুসন্মান" নামে আখ্যায়িত হোক বা "অমুস্থিয়" নামে তাতে কিছু যায় আসে না।

চার ঃ এ কেনা—বেচার পরিপ্রেফিতে আল্লাহর যে ইন্থার আনুগত্য মানুষের ছান্য অপরিহার্য হয় তা মানুষের নিছের প্রভাবিত বা উদ্ভাবিত নয় বরং আল্লাহ নিজে যেমন ব্যক্ত করেন তেমন। নিজে নিজেই কোন জিনিসকে আল্লাহর ইন্থা বলে ধরে নেয়া এবং তার আনুগত্য করতে থাকা মূল্ড আল্লাহর ইন্থার নয় বরং নিজেরই ইন্থার আনুগত্য করার শামিল। এটি এ কেনাবেচার চুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। যে ব্যক্তি ও দল আল্লাহর কিতাব ও তার নবীর হেদায়াত থেকে নিজের সমগ্র জীবনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে একমাত্র তাকেই আল্লাহর সাথে ভৃত নিজের কেনা—বেচার চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হবে।

এ হচ্ছে এ কেনা—বেচার জন্তরনিহিত বিষয়। এ বিষয়টি অনুধাবন করার পর এ কেনা—বেচার ক্ষেত্রে বর্তমান পার্থিব জীবনের অবসানের পর মৃণ্য (অর্থাৎ লারাত) দেবার কথা বনা হয়েছে কেন তাও আপনাআপনিই বৃব্ধে আসে: "বিক্রেতা নিজের প্রাণ ও ধন—সম্পদ আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দেবে" কেবলমাত্র এ অংগীকারের বিনিময়েই যে লারাত পাওয়া যাবে তা নয়। বরং "বিক্রেতা নিজের পার্থিব দৌবনে এ বিক্রি করা নিনিসের ওপর নিজের স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার প্রত্যাহার করবে এবং সাল্লাহ প্রদন্ত আমানতের রক্ষক হয়ে তার ইছা অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করবে এবং সাল্লাহ প্রদন্ত অপরতার বিনিময়েই জারাত প্রাপ্তি নিশ্চিত হতে পারে। সূত্রাং বিক্রেতার পার্থিব জীবনবাদা শেষ হবার পর যখন প্রমাণিত হবে যে, কেনা—বেচার চুক্তি করার পর সে নিলের পার্থিব জীবনের শেষ মৃহ্র্ত পর্যন্ত চুক্তির শর্তসমূহ পুরোপুরি মেনে চলেছে একমাত্র তথনই এ বিক্রি সম্পূর্ণ হবে। এর আগে পর্যন্ত ইনসাফের দৃষ্টিতে সে মৃণ্য পাওয়ার অধিকারী হতে পারে না।

এ বিষয়গুলো পরিচারভাবে বৃথে নেবার সাথে সাথে এ বর্ণনার ধারাবাহিকতায় কোন্ প্রেশাপটে এ বিষয়বস্থুটির অবতারণা হয়েছে তাও ফেনে নেয়া উচিত । ওপর থেকে যে ধারবাহিক ভাষণ চণে আসছিল তাতে এমন সব লোকের কথা ছিল যারা ঈমান আনার অংগীকার করেছিল ঠিকই কিন্তু পরীশার কঠিন সময় সমুপস্থিত হলে তাদের অনেকে গাফলতির কারণে, অনেকে আন্তরিকতার জভাবে এবং অনেকে চ্ড়ান্ত মুনাফিকীর পথ অবল্যন করার ফলে আত্রাহ ও তার দীনের জন্য নিজের সময়, ধন—সম্পদ, স্বার্থ ও প্রাণ দিতে ইতন্তত করেছিল। কাফেই এ বিভিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণীর আচরণের সমালোচনা করার পর এখন তাদেরকে পরিকার বলে দেয়া হচ্ছে, তোমরা যে ঈমান গ্রহণ করার অংগীকার করেছো তা নিছক আত্রাহর অন্তিত্ব ও একত্ব মেনে নেবার নাম নয়। বরং একমাত্র আত্রাহই যে তোমাদের জান ও তোমাদের ধন—সম্পদের মালিক এ অকট্য ও নিগ্রুত তত্ব

মেনে নেয়া ও এর স্বীকৃতি দেয়ার নামই ঈমান। কাজেই এ অংগীকার করার পর যদি তোমরা এ প্রাণ ও ধন—সম্পদ আল্লাহর হকুমে কুরবানী করতে ইতন্তত করো এবং অন্যদিকে নিজের দৈহিক ও আত্মিক শক্তিসমূহ এবং নিজের উপায়—উপকরণসমূহ আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে থাকো তাহলে এ থেকে একথাই প্রমাণিত হবে যে, তোমাদের অংগীকার মিথা। সাচ্চা ঈমানদার একমাত্র তারাই যারা যথার্থই নিজেদের জান—মাল আল্লাহর হাতে বিকিয়ে দিয়েছে এবং তাঁকেই এ সবের মালিক মনে করেছে। তিনি এগুলো যেখানে ব্যয় করার নির্দেশ দেন সেখানে নির্দিধায় এগুলো ব্যয় করে এবং যেখানে তিনি নিষেধ করেন সেখানে দেহ ও আত্মার সামান্যতম শক্তিও এবং আর্থিক উপকরণের নগণ্যতম অংশও ব্যয় করতে রাজী হয় না।

১০৭. এ ব্যাপারে অনেকগুলো আপত্তি তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে, এখানে যে ওয়াদার কথা বলা হয়েছে তা তাওরাত ও ইনজীলে নেই। কিন্তু ইনজীলের ব্যাপারে এ ধরনের কথা বলার কোন ভিত্তি নেই। বর্তমানে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে যে ইনজীলসমূহ পাওয়া যায় সেগুলোয় হয়রত ঈসা আলাইহিস সালামের এমন অনেকগুলো উক্তি পাওয়া যায় যেগুলো এ আয়াতের সমার্থক। যেমন ঃ

"ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে, কারণ স্বর্গরাল্য তাহাদেরই।" (মথি ৫ ঃ ১০)

"যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করে, সে তাহা হারাইবে; এবং যে কেহ আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা করিবে।" (মথি ১০ ঃ ৩৯)

শ্বার যে কোন ব্যক্তি আমার নামের ছন্য বাটী, কি ভ্রাতা, কি ভগিনী, কি পিতা ও মাতা, কি সম্ভান, কি ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, সে তাহার শতগুণ পাইবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে।" (মথি ১৯ ঃ ২৯)

তবে তাওরাত বর্তমানে যে অবস্থায় পাওয়া যায় তাতে অবিশ্য এ বিষয়বস্তুটি পাওয়া যায় না। শুধু এটি কেন, সেখানে তো মৃত্যুর পরবর্তী জীবন, শেষ বিচারের দিন ও পরকালীন পুরস্কার ও শান্তির ধারণাই অনুপস্থিত। অথচ এ আকীদা সন্সময় আল্লাহর সত্য দীনের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবেই বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু বর্তমান তাওরাতে এ বিষয়টির অন্তিত্ব না থাকার ফলে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও ঠিক নয় যে, ইথার্থই তাওরাতে এর অন্তিত্ব না। আসলে ইহুদিরা তাদের অবনতির যুগে এতই বস্তুবাদী ও দুনিয়াবী সমৃদ্ধির মোহে এমন পাগল হয়ে গিয়েছিলো যে, তাদের কাছে নিয়ামত ও পুরস্কার এ দুনিয়ায় লাভ করা ছাড়া তার আর কোন অর্থই ছিলো না। এ কারণে আল্লাহর কিতাবে বন্দেগী ও আনুগত্যের বিনিময়ে তাদেরকে যেসব পুরস্কার দেবার ওয়াদা করা হয়েছিল সে সবকে তারা দুনিয়ার এ মাটিতেই নামিয়ে এনেছিল এবং জারাতের প্রতিটি সংজ্ঞা ও বৈশিষ্টকে তারা তাদের আকার্থতিত ফিলিন্তিনের ওপর প্রয়োগ করেছিল। তাওরাতের বিভিন্ন স্থানে আমরা এ ধরনের বিষয়বস্তু দেখতে পাই। যেমন ঃ

"হে ইস্রায়েল শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভূ একই সদাপ্রভূ; আর ভূমি ভোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভূকে প্রেম করিবে।" (দিতীয় বিবরণ ৬ ঃ ৪, ৫) التَّائِبُونَ الْعَبِلُونَ الْحَبِلُونَ السَّائِحُونَ الرِّ حِعُونَ السَّجِلُونَ اللَّهِ لَوْنَ السَّجِلُونَ اللَّهِ وَالنَّامُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُكُودِ اللَّهِ وَالنَّامُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُكُودِ اللهِ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

আল্লাহর দিকে বারবার প্রত্যাগমনকারী<sup>১ ০৮</sup> তাঁর ইবাদাতকারী, তাঁর প্রশংসা বাণী উচ্চারণকারী, তাঁর জন্য যমীনে বিচরণকারী<sup>১ ০৯</sup> তার সামনে রুকৃ' ও সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশকারী, অসৎকাজ থেকে বিরতকারী এবং আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণকারী<sup>১ ১ ০</sup> (সেই সব মুমিন হয়ে থাকে যারা আল্লাহর সাথে কেনাবেচার সওদা করে)। আর হে নবী। এ মুমিনদেরকে সুখবর দাও।

## আরো দেখি ঃ

"তিনি কি তোমার পিতা নহেন, যিনি তোমাকে লাভ করিলেন। তিনিই তোমার নির্মাতা ও স্থিতিকর্তা।" (দিতীয় বিবরণ ৩২ ঃ ৬)

কিন্তু আল্লাহর সাথে এ সম্পর্কের যে প্রস্কার বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তোমরা এমন একটি দেশের মালিক হয়ে যাবে যেখানে দৃধ ও মধুর নহর প্রবাহিত হচ্ছে অর্থাৎ ফিলিস্তিন। এর আসল কারণ হচ্ছে, তাওরাত বর্তমানে যে অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে তা প্রথমত সম্পূর্ণ নয়, তাছাড়া নির্ভেজাণ আল্লাহর বাণী সম্বলিতও নয়। বরং তার মধ্যে আল্লাহর বাণীর সাথে অনেক ব্যাখ্যামূলক বক্তব্যও সংযোজিত করে দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে ইহুদীদের জাতীয় ঐতিহ্য, বংশপ্রীতি, কুসংস্কার, আশা—আকাংখা, ভুল ধারণা ও ফিকাহভিত্তিক ইজতিহাদের একটি বিরাট অংশ একই ভাষণ ও বাণী পরম্পরার মধ্যে এমনভাবে মিপ্রিত হয়ে গেছে যে, অধিকাংশ স্থানে আল্লাহর আসল কালামকে তার মধ্য থেকে পৃথক করে বের করে নিয়ে আসা একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। (এ প্রসঙ্গে আরো দেখুন সূরা আলে ইমরানের ২ টীকা)।

১০৮. মূল আয়াতে التانبون (আত্ তা-য়েব্ন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাদিক অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'তাওবাকারী'। কিন্তু যে বর্ণনা রীতিতে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাওবা করা ঈমানদারদের স্থায়ী ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের অন্তরভূক্ত। তাই এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, তারা কেবলমাত্র একবার তাওবা করে না বরং সবসময় তাওবা করতে থাকে। আর তাওবার আসল অর্থ হচ্ছে, ফিরে আসা। কাজেই এ শব্দটির মূল প্রাণ সন্তা প্রকাশ করার জন্য আমি এর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ এতাবে করেছি, "তারা আল্লাহর দিকে বারবার ফিরে আসে।" মৃমিন যদিও তার পূর্ণ চেতনা ও সংকল্প সহকারে আল্লাহর সাথে নিজের প্রাণ ও ধন-সম্পদ কেনা-বেচার কারবার করে কিন্তু যেহেতু বাইরের অবস্থার প্রেক্ষিতে এটাই অনুভূত হয় যে, প্রাণ তার নিজের এবং ধনও তার নিজের আর তাছাড়া এ প্রাণ ও ধনের আসল মালিক মহান আল্লাহ

কোন অনুভূত সত্তা নন বরং একটি যুক্তিগ্রাহ্য সত্তা। তাই মুমিনের জীবনে বারবার এমন সময় আসতে থাকে যখন সে সাময়িকভাবে আল্লাহর সাথে করা তার কেনা–বেচার চুক্তি ভূলে যায়। এ অবস্থায় এ চুক্তি থেকে গাফেল হয়ে সে কোন লাগামহীন কার্যকলাপ করে বসে। কিন্তু একজন প্রকৃত ও যথার্থ মুমিনের বৈশিষ্ট এই যে, এ সাময়িক ভূলে যাওয়ার হাত থেকে যখনই সে রেহাই পায়, তখনই নিজের গাফলতির পর্দা ছিড়ে সে বেরিয়ে আসে এবং অনুভব করতে থাকে যে, অবচেতনভাবে সে নিজের অংগীকারের বিরুদ্ধাচরণ করে ফেলেছে তখনই সে লজ্জা অনুভব করে, তীব্র অনুশোচনা সহকারে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে ক্ষমা চায় এবং নিজের অংগীকারকে পুনরায় তরতাজা করে নেয়। এ বারবার তাওবা করা, বারবার আল্লাহর দিকে ফিরে আসা এবং প্রত্যেকটি পদখলনের পর বিশ্বস্ততার পথে ফিরে আসাই ঈমানের স্থিতি ও স্থায়িত্বের প্রতীক। নয়তো যেসব মানবিক দুর্বলতা সহকারে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলোর উপস্থিতিতে তার পক্ষে এটা কোনক্রমেই সম্ভব নয় যে, সে আল্লাহর হাতে একবার ধন–প্রাণ বিক্রি করার পর চিরকাল পূর্ণ সচেতন অবস্থায় এ কেনা–বেচার দাবী পূরণ করতে থাকবে এবং কখনো গাফলতি ও বিশ্বতির শিকার হবে না। তাই মহান আগ্রাই মুমিনের এ সজ্ঞা বর্ণনা করেন ना या, वत्मिशीर्र भएथ এटन कथरना यात्र भा भिष्टल यात्र ना रंग मूमिन। वद्गर वात वात भा পিছলে যাবার পরও প্রতিবারই সে একই পথে ফিরে আসে, এটিকেই আল্লাহ মুমিনের প্রশংসনীয় গুণ হিসেবে গণ্য করেছেন। আর এটিই হচ্ছে মানুষের আয়ত্বের ভেতরের শ্ৰেষ্ঠতম গুণ।

আবার এ প্রসংগে মুমিনদের গুণাবলীর মধ্যে সবার আগে তাওবার কথা বলার আর একটি উপযোগিতাও রয়েছে। আগে থেকে যে ধারাবাহিক বক্তব্য চলে আসছে তাতে এমনসব লোকের উদ্দেশ্যে কথা বলা হয়েছে যাদের থেকে ঈমান বিরোধী কার্যকলাপের প্রকাশ ঘটেছিল। কাজেই তাদেরকে ঈমানের তাৎপর্য ও তার মৌলিক দাবী জানিয়ে দেবার পর এবার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, মুমিনদের যে অপরিহার্য গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান গুণ হচ্ছে ঃ যখনই বন্দেগীর পথ থেকে তাদের পা পিছলে যায় তারা যেন সংগে সংগেই আবার সেদিকে ফিরে আসে। নিজেদের সত্য বিচ্যুতির ওপর যেন অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে না থাকে এবং পিছনের দিকে বেশী দূরে চলে না যায়।

১০৯. মৃল ইবারতে السائون (আস্ সায়েছন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ করেছেন السائون (আস্ সা—য়েমুন) অর্থাৎ যারা রোযা রাখে। কিন্তু السائون বা বিচরণকারীকে রোযাদার অর্থ ব্যবহার করলে সেটা হবে তার রূপক ও পরোক্ষ অর্থ। এর প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থ এটা নয়। আর যে হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাল্ল আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ শব্দটির এ অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন সেটিকে নবীর (সা) ওপর প্রয়োগ করা ঠিক নয়। তাই আমরা একে এর প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করাকেই বেশী সঠিক মনে করি। কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় ইনফাক শব্দটি সরল ও সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, এর মানে হয় বয়য় করা এবং এর উদ্দেশ্য আল্লাহর পথে বয়য় করা। ঠিক তেমনি এখানে বিচরণ করা মানেও নিছক ঘোরাফেরা করা নয়। বরং এমন উদ্দেশ্যে যমীনে চলাফেরা করা, যা পবিত্র ও উন্নত এবং যার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। যেমন দীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জিহাদ করা, কৃফর শাসিত

नवी ७ याता ঈगान এনেছে তাদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা সংগত নয়, তারা তাদের আত্মীয়-বজন হলেই বা কি এসে যায়, যখন একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছ যে, তারা জাহান্লামেরই উপযুক্ত। ১১১ ইবরাহীম তার বাপের জন্য যে মাগফিরাতের দোয়া করেছিল তা তো সেই ওয়াদার কারণে ছিল যা সে তার বাপের সাথে করেছিল। ১১২ কিন্তু যখন তার কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, তার বাপ আল্লাহর দৃশমন তখন সে তার প্রতি বিমুখ হয়ে গেছে। যথার্থই ইবরাহীম কোমল হ্রদয়, আল্লাহভীকে ও ধৈর্যশীল ছিল। ১১৩

এলাকা থেকে হিজরত করা, দীনের দাওয়াত দেয়া, মানুষের চরিত্র সংশোধন করা, পরিচ্ছর ও কল্যাণকর জ্ঞান অর্জন করা, আল্লাহর নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ করা এবং হালাল জীবিকা উপার্জন করা। এ গুণটিকে এখানে বিশেষভাবে মুমিনদের গুণের অন্তরভূক্ত করা হয়েছে এ জন্য যে, যারা ঈমানের দাবী করা সম্বেও জিহাদের আহবানে ঘর থেকে বেব হয়নি তাদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, সত্যিকার মুমিন ঈমানের দাবী করার পর নিজের জায়গায় আরামে বসে থাকতে পারে না। বরং সে আল্লাহর দীন গ্রহণ করার পর তার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে যায় এবং তার দাবী পূরণ করার জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী অবিরাম প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে থাকে।

১১০. অর্থাৎ মহান আল্লাহ দ্বাকীদা-বিশ্বাস, ইবাদাত-বন্দেগী, নৈতিক চরিত্র, সামাজিকতা, তামাদ্দন অর্থনীতি-রাজনীতি, আইন-আদালত এবং যুদ্ধ ও শান্তির ব্যাপারে যে সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন তারা তা পুরোপুরি মেনে চলে। নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কর্মকাণ্ড এ সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখে। কখনো এ সীমা অতিক্রম করে ইচ্ছামতো কান্ধ করতে থাকে না। আবার কখনো আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মনগড়া আইনের বা মান্যের তৈরী তিরুতর আইনকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করে না। এ ছাড়াও আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণের মধ্যে এ মর্যার্থও নিহিত রয়েছে যে, এ সীমারেখাগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এগুলো লংঘন করতে দেয়া যাবে না। কাজেই সাচা ইমানদারদের সংজ্ঞা কেবল এতটুকুই নয় যে, তারা নিজেরা আল্লাহর সীমা মেনে চলে বরং তাদের অতিরিক্ত গুণাবলী হচ্ছে এই যে, তারা দ্নিয়ায় আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে, সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং সেগুলো অটুট রাখার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

১১১. কোন ব্যক্তির জন্য ক্ষমার আবেদন জানানোর অনিবার্য অর্থ হচ্ছে এই যে. আমরা তার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাকে ভালোবাসি। দিতীয়ত আমরা তার দোষকে ক্ষমাযোগ্য মনে করি। যারা বিশ্বস্তদের অন্তরভুক্ত এবং শুধুমাত্র গোনাহগার তাদের ক্ষেত্রে এ দু'টো কথাই ঠিক। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে তার প্রতি সহানভতিশীল হওয়া, তাকে ভালবাসা ও তার অপরাধকে ক্ষমাযোগ্য মনে করা শুধু যে, নীতিগতভাবে ভূল তাই নয় বরং এর ফলে আমাদের নিজেদের বিশ্বস্ততাও সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে। আর যদি শুধুমাত্র আমাদের আত্মীয় বলে আমরা তাকে মাফ করে দিতে চাই তাহলে এর মানে হবে, আমাদের কাছে আত্মীয়তার সম্পর্ক আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ততার দাবীর তুলনায় অনেক বেশী মৃদ্যবান। আল্লাহ ও তাঁর দীনের প্রতি আমাদের ভালবাসা নির্ভেজাল ও শর্ডহীন নয়। আল্লাহদ্রোহীদের সাথে আমরা যে সম্পর্ক জড়ে রেখেছি তার ফলে আমরা চাচ্ছি, আল্লাহ নিজেও যেন এ সম্পর্ক গ্রহণ করেন এবং আমাদের আত্রীয়কে যেন অবশ্যই ক্ষমা করে দেন, যদিও এ একই অপরাধ করার কারণে অন্যান্য অপরাধীদেরকে তিনি জাহান্নামের শান্তি দিয়ে থাকেন। বস্তুত এ সমস্ত কথাই ভূল, আন্তরিকতা ও বিশ্বন্ততার বিরোধী এবং সেই একনিষ্ঠ ইমানের পরিপন্থী যার দাবী হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর দীনের প্রতি আমাদের ভালবাসা নির্ভেজাল হতে হবে, আল্লাহর বন্ধ হবে আমাদের বন্ধু এবং তাঁর শত্রু হবে আমাদের শক্র। এ কারণে মহান আল্লাহ এ কথা বলেননি যে, "তোমরা মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো না।" বরং তিনি বলেছেন, "তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা তোমাদের পক্ষে শোভা পায় না।" অর্থাৎ আমার মানা করায় যদি তোমরা বিরত থাকো তাহলে তো এর তেমন কোন গুরুত্ব থাকে না। মূলত তোমাদের মধ্যে আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার অনুভূতি এত বেশী তীব্র হওয়া উচিত যার ফলে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারীদের সাথি সহানুভূতির সম্পর্ক রাখা এবং তাদের অপরাধকে ক্ষমাযোগ্য মনে করা তোমাদের নিজেদের কাছেই অশোভন ঠেকে।

এখানে আরো এতটুকু বুঝে নিতে হবে যে, আক্লাহদ্রোহীদের প্রতি যে সহানৃতৃতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা কেবলমাত্র এমন পর্যায়ের সহানৃতৃতি যা দীনের ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে মানবিক সহানৃতৃতি এবং পার্থিব সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা ও রক্ত সম্পর্ক এবং শ্লেহ–সম্প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার—এসব নিষিদ্ধ নয় বরং প্রশংসনীয়। আত্মীয় কাফের হোক বা মুমিন, তার সামাজিক অধিকার অবশ্যি প্রদান করতে হবে। বিপদগ্রস্ত মানুষকে সকল অবস্থায় সাহায্য দিতে হবে। অভাবীকে যে কোন সময় সহায়তা দান করতে হবে। রুগ্ম ও আহতের সেবা ও তাদের প্রতি সহানৃতৃতি প্রদর্শনের ব্যাপারে কোন ক্রটি দেখানো যাবে না। ইয়াতীমের মাথায় অবশ্যি শ্লেহের হাত বুলাতে হবে। এসব ব্যাপারে কখনো মুসলিম ও অমুসলিমের বাজবিচার করা চলবে না।

১১২. হযরত ইবরাহীম তাঁর মুশরিক পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় যে কথা বলেছিলেন সেদিকে ইণ্গত করা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন ঃ

سَلَامٌ عَلَيْكَ سَاسَتَغْفِرلُكَ رَبِّي اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا

"আপনার প্রতি সালাম, আপনার জন্য আমি আমার রবের কাছে দোয়া করবো যেন তিনি আপনাকে মাফ করে দেন। তিনি আমার প্রতি বড়ই মেহেরবান।" (মারয়াম : ৪৭) তিনি আরো বলেছিলেন ঃ

لَا سُتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا المُلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْعٍ اللَّهِ مِنْ شَيْعٍ ا

"আমি আপনার জন্য অবশ্যি ক্ষমা চাইবো। তবে আপনাকে আগ্রাহর পাকড়াও থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা আমার নেই।" (আল মুমতাহিনা ঃ ৪)

উপরোক্ত ওয়াদার ভিত্তিতে তিনি নিজের পিতার জন্য এ দোয়া করেছিলেন ঃ

وَاغْفِرْ لِاَبِنَى اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّيْنَ هُ وَلاَ تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ هُ يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالُ وَّلاَ بَنُوْنَ هُ الِاَّ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سِلَيْمٍ هُ

"আর আমার পিতাকে মাফ করে দাও, তিনি পথন্রষ্টদের অন্তরভ্কু ছিলেন। আর যেদিন সকল মানুষকে উঠানো হবে সেদিন আমাকে লাঞ্চিত করো না। যেদিন ধনসম্পদ এবং সন্তান সন্ততি কারোর কোন কাজে লাগবে না। একমাত্র সে–ই নাজাত পাবে, যে আল্লাহর সামনে হাযির হবে বিদ্রোহযুক্ত হৃদয় নিয়ে।" (আশু শুআরা ঃ ৮৬-৮৯)

এ দোয়া তো প্রথমত অত্যন্ত সতর্ক ও সংযত ভাষায় করা হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই হযরত ইবরাহীম চিন্তা করলেন যে, তিনি যে ব্যক্তির জন্য দোয়া করছেন সে তো ছিল প্রকাশ্য আল্লাহদোহী এবং আল্লাহর দীনের ঘোরতর শক্র তথন তিনি এ থেকে বিরত হলেন এবং একজন যথার্থ বিশ্বস্ত মুমিনের মত বিদ্রোহীর প্রতি সহানুভৃতি দেখানো থেকে পরিষ্কারভাবে সরে দাঁড়ালেন। অথচ এ বিদ্রোহী ছিল তাঁর পিতা, যে এক সময় স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে তাঁকে লালন পালন করেছিল।

১১৩. মূলে ১। (আওওয়াছন) ও বিলামুন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আওওয়াহন মানে হছে, যে অনেক বেশী হা-হতাশ করে, কারাকাটি করে, ভয় পায় ও আক্ষেপ করে। আর "হালীম" এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজের মেজায় সংয়ত রাখে, রাগে, শত্রুতায় ও বিরোধিতায় বেসামাল জাচরণ করে না এবং অন্যদিকে ভাণবাসায়, বন্ধুত্বে ও হদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে য়য় না। এখানে এ শব্দ দু'টি দিবিধ অর্থ প্রকাশ করছে। হয়রত ইবরাহীম (আ) তাঁর পিতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেছেন। কারণ তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংবেদনশীল হ্রদয় বৃত্তির অধিকারী। তাঁর পিতা জাহারামের ইন্ধনে পরিণত হবে, একথা তেবে তিনি কেঁপে উঠেছিলেন। আবার তিনি ছিলেন হালীম—সংযমী ও ধৈর্যশীল। তাঁর পিতা ইসলামের পথে এগিয়ে য়াবার ক্ষেত্রে বাধা দেবার জন্য তাঁর ওপর যে জুলুম নির্যাতন চালিয়েছিল তা সন্ত্বেও তাঁর মুখ থেকে পিতার জন্য দোয়া বের হয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনি দেখলেন, তাঁর পিতা আল্লাহর দুশমন, তাই তিনি তার থেকে নিজেকে দায়মুক্ত করে নিলেন। কারণ তিনি আল্লাহকে ভয় করতেন এবং কারোর প্রতি ভালোবাসায় সীমা অতিক্রম করতেন না।

## وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قُوْمًا بَعْنَ إِذْ هَلْ بَهُرْمَتَّى يُبَيِّنَ لَهُرْمًا يَتَّقُونَ وَ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَهْ عَلِيْرُ ﴿ إِنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّاوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ يُحْى وَيُمِيْتُ وَمَا لَكُرْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَّلِيَّ وَلَانَصِيْرٍ ﴿

লোকদেরকে হেদায়াত দান করার পর আবার গোমরাহীতে লিপ্ত করা আল্লাহর রীতি নয়, যতক্ষণ না তিনি তাদেরকে কোন্ জিনিস থেকে সংযত হয়ে চলতে হবে তা পরিষ্কার করে জানিয়ে দেন। ১১৪ আসলে আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের জ্ঞান রাখেন। আর এও সত্য, আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন, জীবন ও মৃত্যু তাঁরই ইখতিয়ারভুক্ত এবং তোমাদের এমন কোন সহায় ও সাহায্যকারী নেই যে তোমাদেরকে তাঁর হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

১১৪. অর্থাৎ লোকদের কোন্ চিন্তা, কার্যধারা ও পদ্ধতি থেকে বাঁচতে হবে তা আল্লাহ আগেই বলে দেন। তারপর যখন তারা তা থেকে বিরত হয় না এবং ভূল চিন্তা ও কাজে লিপ্ত হয়ে তার ওপর অবিচল থাকে তখন আল্লাহও তাদের হোদায়াত করার ও সঠিক পথনির্দেশনা দেয়া থেকে বিরত হন এবং যে ভূল পথে তারা যেতে চায় তার ওপর তাদেরকে ঠেলে দেন।

এ বক্তব্যটি থেকে একটি মূলনীতি জনুধাবন করা যায়। জাল্লাহ কুরজান মজীদের যেসব জায়গায় হেদায়াত দেয়া ও গোমরাহ করাকে তাঁর নিজের কাজ বলে উল্লেখ করেছেন সেগুলো এ মূলনীতিটির মাধ্যমে ভালোভাবে বুঝা যেতে পারে। জাল্লাহর হেদায়াত দেয়ার মানে হচ্ছে, তিনি নিজের নবী ও কিতাবসমূহের সাহায্যে লোকদের সামনে সঠিক চিন্তা ও কর্মধারা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তারপর যারা স্বেচ্ছায় এ পথে চলতে উদ্যোগী হয় তাদের চলার সুযোগ ও সামর্থ দান করেন। আর জাল্লাহর গোমরাহীতে লিগু করার মানে হচ্ছে, তিনি যে সঠিক চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন যদি তার বিপরীত পথে চলার জন্য কেউ জোর প্রচেষ্টা চালায় এবং সোজা পথে চলতে না চায় তাহলে আল্লাহ জোর করে তাকে সত্য পথ দেখান না এবং সত্যের দিকে চালিতও করেন না বরং যেদিকে সে নিজে যেতে চায় সেদিকে যাবার সুযোগ ও সামর্থ তাকে দান করেন।

আলোচ্য ভাষণটির একথাটি কোন্ প্রসংগে বর্ণনা করা হয়েছে, আগের ও পরের ভাষণগুলো গভীর মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করলে তা সহজেই বুঝা যেতে পারে। এটা এক ধরনের সতর্কবাণী। একে অত্যন্ত সংগতভাবে আগের বর্ণনার সমান্তি হিসাবেও গণ্য করা যেতে পারে। আবার পরে যে আলোচনা আসছে তার ভূমিকাও, বলা যেতে পারে।

لَقُنْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِي وَ الْهُ حِرِينَ وَ الْاَنْصَارِ الَّذِينَ النَّعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ ابْعُومُ الْحَادَيَزِيْعُ قُلُوبُ فَرِيْقِ مِّنْهُمْ ثُرَّ تَابَ عَلَيْهِمْ وَ الْعَشْرَةِ النَّهِ الْمَاقَتُ عَلَيْهِمْ وَالْمَاقَاتُ عَلَيْهِمْ الْمَاقَتُ عَلَيْهِمْ الْمَاقَتُ عَلَيْهِمْ الْمَاقَتُ عَلَيْهِمْ الْمُرْفُ بِهَا رَحْبَثُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ الْفُومُ وَطَنَّوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ اللَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ

১১৫. অর্থাৎ তাবুক যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের যেসব ছোটখাটো ক্রটি-বিচ্যুতি হয়েছিল তাদের উৎকৃষ্ট মানের কার্যকলাপের বদৌলতে আল্লাহ সেগুলো মাফ করে দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজে যে ক্রটি হয়েছিল আগেই ৪৩ আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও পিছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিল তাদেরকে তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন।

১১৬. অর্থাৎ কোন কোন আন্তরিকতা সম্পন্ন সাহাবাও এ কঠিন সময়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে কোন না কোন ভাবে ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাদের দিলে সমান ছিল এবং তারা আন্তরিকভাবে আল্লাহর সত্য দীনকে ভালবাসতেন তাই শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের দুর্বলতার ওপর বিজয়ী হতে পেরেছিলেন।

১১৭. অর্থাৎ তাদের মনে ভ্রান্ত নীতির প্রতি এ ঝোঁক কেন সৃষ্টি হয়েছিল সে জন্য আল্লাহ এখন আর তাদেরকে পাকড়াও করবেন না। কারণ মানুষ নিজেই যে দুর্বলতার সংশোধন করে নেয় আল্লাহ সে জন্য কোন কৈফিয়ত তলব করেন না।

১১৮. নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবুক থেকে মদীনায় ফিরে এলেন তখন যারা পিছনে অর্থাৎ মদীনায় থেকে গিয়েছিল। তারা ওযর পেশ করার জন্য হাজির হলো। তাদের মধ্যে ৮০ জনেরও বেশী ছিল মুনাফিক। মুনাফিকরা মিথা ওযর পেশ করছিল এবং রস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা মেনে নিচ্ছিলেন। তারপর এলো এ তিন জন মুমিনের পালা। তারা পরিষারতাবে নিজেদের দোষ স্বীকার করলেন। নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের তিনজনের ব্যাপারে ফায়সালা মুলতবী রাখলেন।

তিনি সাধারণ মুসলমানদের হকুম দিলেন, আল্লাহর নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাদের সাথে কোন প্রকার সামাজিক সম্পর্ক রাখা যাবে না। এ বিষয়টির ফায়সালা করার জন্য এ আয়াত নাযিল হয়। (এখানে একথাটি অবশ্যি) সামনে রাখতে হবে যে, ৯৯ টীকায় যে সাতজন সাহাবীর আলোচনা এসেছে তাদের ব্যাপারটি কিন্তু এদের থেকে স্বতন্ত্র। তারা তো জ্বাবদিহির আগেই নিজেরাই নিজেদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন।)

১১৯. এ তিন জন সাহাবী ছিলেন কা'ব ইবনে মালেক, হিলাল ইবনে উমাইয়াহ এবং মুরারাহ ইবনে রুবাই। আগেই বলেছি, এরা তিনজন ছিলেন সাচা মুমিন। এর আগে তারা বহুবার নিজেদের অন্তরিকতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। শেষের দু'ছন তো বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কাজেই তাঁদের ঈমানী সত্যতা সব রকমের সংশয়-সন্দেহের উর্ধে ছিল। আর প্রথম জন যদিও বদরী সাহাবী ছিলেন না কিন্ত বদর ছাড়া প্রতিটি যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের জন্য তাঁর এসব ত্যাগ, প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম–সাধনা সত্ত্বেও এমন এক নাজুক সময়ে যখন যুদ্ধ করার শক্তি ও সামর্থের অধিকারী প্রত্যেক মুমিনকে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে আসার হকুম দেয়া হয়েছিল তখন তাঁরা যে অলসতা ও গাফলতির পরিচয় দিয়েছিলেন সে জন্য তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক থেকে ফিরে এসে মুসলমানদের প্রতি কড়া নির্দেশ জারি করেন—কেউ এদের সাথে সালাম কালাম করতে পারবে না। ৪০ দিন পরে তাদের ন্ত্রীদেরকেও তাদের থেকে আলাদা বসবাস করার কঠোর আদেশ দেয়া হলো। আসলে এ আয়াতে তাদের অবস্থার যে ছবি আঁকা হয়েছে মদীনার জনবসতিতে তাদের অবস্থা ঠিক তা–ই হয়ে গিয়েছিল। শেষে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারটি যখন ৫০ দিনে এসে ঠেকলো তখন ক্ষমার এ ঘোষণা নাবিল হলো।

এ তিন জনের মধ্য থেকে হযরত কা'ব ইবনে মালেক অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনা বড়ই শিক্ষাপ্রদ। বৃদ্ধ বয়সে তিনি জন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এ সময় তার ছেলে আবদুল্লাহ তাকে হাত ধরে নিয়ে চলাফেরা করতেন। আবদুল্লাহকে তিনি নিজেই এ ঘটনা এভাবে শুনান ঃ

"তাবৃক মৃদ্ধের প্রস্তৃতি পর্বে নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই মুসলমানদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আবেদন জানাতেন তখনই আমি মনে মনে সংকল করে
নিতাম যে, যুদ্ধে যাবার প্রস্তৃতি নেবো। কিন্তু ফিরে এসে আমাকে জ্বলসভায় পেয়ে বসতো
এবং আমি বলতাম, এখনই এতা ভাড়াহুড়া কিসের, রওয়ানা দেবার সময় যখন আসবে
তখন তৈরী হতে কভটুক সময়ই বা লাগবে। এভাবে আমার প্রস্তৃতি পিছিয়ে যেতে
থাকলো। ভারপর একদিন সেনাবাহিনীর রওয়ানা দেবার সময় এসে গেল। অথচ তখনো
আমি তৈরী ছিলাম না। আমি মনে মনে বললাম, সেনাবাহিনী চলে যাক, আমি এক-দু'দিন
পরে পথে ভাদের সাথে যোগ দেবো। কিন্তু ভখনো একই জ্বসভা আমার পথের বাধা হয়ে
দাঁড়ালো। এভাবে সময় পার হয়ে গোলো।

এ সময় যখন আমি মদীনায় থেকে গিয়েছিলাম আমার মন ক্রেমেই বিবিরে উঠছিল। কারণ আমি দেখছিলাম যাদের সাথে এ শহরে আমি রয়েছি ভারা হয় মুনাঞ্চিক, নয়তো দুর্বল, বৃদ্ধ ও অক্রম লোক, যাদেরকে আল্লাহ অব্যাহতি দিয়েছেন।

নবী সাল্লাক্সাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক থেকে ফিরে এসে যথারীতি মসন্ধিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নফল নামায় পড়লেন। তারপর তিনি লোকদের সাখে সাক্ষাত করার জন্য বসলেন। মুনাফিকরা এ মজনিসে এসে লখা লখা কসম খেয়ে তাদের ওয়র পেশ করতে শাগলো। এদের সংখ্যা ছিল ৮০-এর চাইতেও বেশী। রসূলুল্লাহ (সা) তাদের প্রত্যেকের বানোয়াট ও সাজ্বানো কথা শুনবেন। তাদের বোক দেখানো ওযর মেনে নিলেন এবং তাদের অন্তরের ব্যাপার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, আল্লাহ তোমাদের মাফ করুন। তারপর আমার পালা এলো। আমি সামনে গিয়ে সালাম দিলাম। তিনি আমার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বশলেন, আসুন! আপনাকে কিসে আটুকে রেখেছিল? আমি বললাম, আক্রাহর কসম। যদি আমি কোন দুনিয়াদারের সামনে হাযির হতাম তাহলে অবশ্যি কোন না কোন কথা বানিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করার চেটা করতাম। কথা বানিয়ে বলার কৌশল আমিও জানি। কিন্তু আপনার ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি এখন কোন মিখ্যা ওয়র পেশ করে আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করেও নেই তাহলে আল্লাহ নিক্যই আপনাকে আমার প্রতি আবার নারাজ করে দেবেন। তবে যদি আমি সত্য বলি তাহলে আপনি নারাজ হয়ে গেলেও আমি আশা রাখি আল্লাহ আমার জন্য ক্ষমার কোন পথ তৈরী করে দেবেন। আসলে পেশ করার মতো কোন ওষরই আমার নেই। যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে আমি পুরোপুরি সক্ষম ছিলাম।" একথা শুনে রসূনুলাহ সাল্লালাহ षानारेंदि छ्या मान्नाम वनलन, "এ व्यक्ति मञ्ज कथा वल्लाह्। ठिक षाहि, हल याछ এवः আল্লাহ,তোমার ব্যাপারে কোন ফায়সালা না দেয়া পর্যন্ত অপেকা করতে থাকো।" আমি উঠে নি**জের গোত্রের লোকদের মধ্যে গিয়ে বসলাম। এখানে** সবাই জামার পিছনে লাগলো। তারা আমাকে এ বলে তিরস্কার করতে লাগলো যে, তুমিও কোন মিখ্যা ওযর পেশ করলে না কেন। এসব কথা শুনে আবার রসূলের কাছে গিয়ে কিছু বানোয়াট ওযর পেশ করার জন্য আমার মনে আগ্রহ সৃষ্টি হলো। কিন্তু যখন আমি শুনলাম আরো দু'জন সংলোক (মুরারাহ ইবনে রুবাই ও হেলাল ইবনে উমাইয়াহ) আমার মতো একই সত্য কথা বলেছেন তখন আমি মানসিক প্রশান্তি অনুভব করলাম এবং আমার সত্য কথার ওপর অটল থাকলাম।

এরপর নবী সাল্লাল্লাই আশাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ হকুম জারি করলেন, আমাদের তিন জনের সাথে কেউ কথা বলতে পারবে না। জন্য দু'জন তো ঘরের মধ্যে বসে রইলো কিন্তু আমি বাইরে বের হতাম, জামায়াতে নামায পড়তাম এবং বাজারে ঘোরাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলতো না। মনে হতো, এ দেশটি একদম বদলে গেছে। স্থামি যেন এখানে একজন স্বপরিচিত, স্বাগস্তক। এ জনপদের কেউ স্থামাকে জানে না, চেনে না। মসন্ধিদে নামায পড়তে গিয়ে যথারীতি নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করতাম। আমার সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট নভে উঠছে কিনা তা দেখার জন্য আমি অপেকা করতাম। কিন্তু শুধু অপেকা করাই সার হতো। তাঁর নজর আমার ওপর কিভাবে পড়ছে তা দেখার জন্য আমি আড়চোখে তাঁর প্রতি তাকাতাম। কিন্তু জবন্থা ছিল এই যে; যতৰুণ <del>জামি</del> নামায় পড়ভাম তভৰুণ তিনি আমাকে দেখতে থাকতেন এবং যেই আমি নামায় শেষ করতাম অমনি আমার ওপর থেকে তিনি চোখ ফিরিয়ে নিতেন। একদিন ঘাবড়ে গিয়ে আমার চাচাত ভাই ও ছেলে বেলার বন্ধু আব কাতাদার কাছে গেশাম। তার বাগানের পাঁচিলের ওপর উঠে তাকে সালাম দিলাম। কিন্ত আল্লাহর সেই বান্দাটি আমার সালামের জবাবও দিলো না। আমি বললাম : "হে আব কাতাদাহ। আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্জেস করছি, আমি কি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি না?" সে নীরব রইলো। আমি আবার জিঞ্জেস করলাম, সে নীরব রইলো। তৃতীয়বার যখন আমি কসম দিয়ে তাকে এ প্রশ্ন করলাম তখন সে শুধমাত্র এতটুকু বদলো : "আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন।" একথায় আমার চোখে পানি এসে গেলো। আমি পাঁচিল থেকে নেমে এলাম। এ সময় আমি একদিন বাজার দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় সিরিয়ার নাবৃতী বংশীয় এক লোকের সাথে দেখা হলো। সে রেশমে মোড়া গাসসান রাজার একটি পত্র আমার হাতে দিল। আমি পত্রটা খুলে পড়লাম। তাতে লেখা ছিল, "আমরা শুনেছি, তোমার নেতা তোমার ওপর উৎপীড়ন করছে। তুমি কোন নগণ্য ব্যক্তি নও। তোমাকে ধ্বংস হতে দেয়া যায় না। আমাদের কাছে চলে এসো। আমরা তোমাকে মর্যাদা দান করবো।" আমি বল্লাম এ দেখি আর এক আপদ। তখনই চিঠিটাকে চুলোর আগুনে ফেলে দিলাম।

চল্লিশটা দিন এভাবে কেটে যাবার পর রস্প্লাহ সালালাছ আলাইহি ওয়া সালামের কাছ থেকে তাঁর দৃত এই হকুম নিয়ে এলেন যে, নিজের দ্বী থেকেও আলাদা হয়ে যাও। আমি জিজ্ঞেস করশাম, তাকে কি তালাক দিয়ে দেবো? জবাব এলো, না, তালাক নয়, শুধু আলাদা থাকো। কাজেই আমি দ্বীকে বলে দিলাম, তুমি বাপের বাড়ি চলে যাও এবং আলাহ এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকো।

এভাবে উনপঞ্চাশ দিন পার হয়ে পঞ্চাশ দিন গড়লো। সেদিন সকালে নামাযের পরে আমি নিজের ঘরের ছাদের ওপর বসে ছিলাম। নিজের জীবনের প্রতি আমার ধিকার জাগছিল হঠাৎ এক ব্যক্তি চেঁচিয়ে বললো ঃ "কা'ব ইবনে মালিককে অভিনন্দন।" একথা শুনেই আমি সিজ্ঞদায় নত হয়ে গেলাম। আমি নিশ্চিত হলাম যে, আমার ক্ষমার ঘোষণা জারি হয়েছে। এরপর লোকেরা দলে দলে ছুটে আসতে লাগলো। তারা প্রত্যেকে পাল্লা দিয়ে আমাকে ম্বারকবাদ দিচ্ছিল। তারা বলছিল, তোমার তাওবা কবুল হয়েছে। আমি উঠে সোজা মসজিদে নববীর দিকে গেলাম। দেখলাম, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের

চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমি সালাম দিলাম। তিনি বললেন, "তোমাকে মোবারকবাদ। আজকের দিনটি তোমার জীবনের সর্বোন্তম দিন।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ ক্ষমা কি আপনার পক্ষ থেকে, না আল্লাহর পক্ষ থেকে? বললেন, "আল্লাহর পক্ষ থেকে" এবং এ সংগে তিনি সংশ্রিষ্ট আয়াত শুনিয়ে দিলেন। আমি বললাম : "হে আল্লাহর রস্ল। আমার সমস্ত ধন—সম্পদ আল্লাহর পথে সাদকা করে দিতে চাই। এটাও আমার তাওবার অংশ বিশেষ।" বললেন : "কিছু রেখে দাও, এটাই তোমার জন্য তাল।" এ বক্তব্য অনুযায়ী আমি নিজের খয়বরের সম্পত্তির অংশট্কু রেখে দিলাম। বাদবাকি সব সাদকা করে দিলাম। তারপর আল্লাহর কাছে অংগীকার করলাম, যে সত্যকথা বলার কারণে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিয়েছেন তার ওপর আমি সারা জীবন প্রতিষ্ঠিত থাকবো। কাজেই আজ পর্যন্ত আমি জেনে বুঝে যথার্থ সত্য ও প্রকৃত ঘটনা বিরোধী কোন কথা বলিনি এবং আশা করি আল্লাহ আগামীতেও তা থেকে আমাকে বাঁচাবেন।"

এ ঘটনার মধ্যে শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে। প্রত্যেক মুমিনের মনে তা বন্ধমূল হয়ে যাওয়া উচিত।

এ থেকে প্রথম যে শিক্ষাটি পাওয়া যায়, তা হচ্ছে কুফর ও ইসলামের সংঘাতের ব্যাপারটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক। এ সংঘাতে কুফরের সাথে সহযোগিতা করা তো দুরের কথা, যে ব্যক্তি ইসলামের সাথে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে অসং উদ্দেশ্যে নয়, সং উদ্দেশ্যে এবং সারা জীবনও নয় বরং কোন এক সময় ভুল করে বসে, তারও সারা জীবনের ইবাদাত—বন্দেগী ও দীনদারী ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। এমন কি এমন উয়ত মর্যাদাসম্পন্ন লোকও পাকড়াও হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে না যে বদর, ওহোদ, আহ্যাব ও হনায়েনের ভয়াবহ যুদ্ধ ক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করেছিল এবং যার ঈমান ও আন্তরিকতার মধ্যে বিন্দুমাত্র খাদ ছিলো না।

দিতীয় শিক্ষাটিও এর চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেটি হচ্ছে, দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে গড়িমসি করা কোন মামুলি ব্যাপার নয়। বরং অনেক সময় গুধুমাত্র গড়িমসি করতে করতে মানুষ এমন কোন ভূল করে বসে যা বড় বড় গোনাহের অন্তরভূক্ত। তখন একথা বলে সে নিষ্কৃতি পেতে পারে না যে, সে অসৎ উদ্দেশ্যে এ কাজটি করেনি।

নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে যে সমাজ গড়ে উঠেছিল। এ ঘটনা থবই চমৎকারভাবে তার প্রাণসন্তা উন্যোচন করে দেয়। একদিকে রয়েছে মৃনাফিকের দল। তাদের বিশ্বাসঘাতকতা সবার কাছে সুস্পষ্ট ছিল। এরপরও তাদের বাহ্যিক ওযরসমূহ শোনা হয় এবং সেগুলোর সত্যাসত্য এড়িয়ে যাওয়া হয়। কারণ তাদের কাছ থেকে তো আন্তরিকতার আশাই করা হয়নি কোন দিন। কাজেই এখন আন্তরিকতার অভাব নিয়ে অভিযোগ তোলার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অন্যদিকে রয়েছেন একজন পরীক্ষিত মুমিন। তার উৎসগীত প্রাণ কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কারো মনে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশই নেই। তিনি মিথ্যাও বলেন না। ঘ্যর্থহীন ভাষায় নিচ্ছের ভূল স্বীকার করে নেন। কিন্তু তার ওপর ক্রোধ বর্ষিত হয়। এ ক্রোধের কারণ এ নয় যে, তার মুমিন হবার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিয়েছে বরং এর কারণ হচ্ছে, মুমিন হওয়া সম্বেও সে মুনাফিক সুলভ কান্ধ করেলা কেন? আসলে এভাবে তাকে একথাই বলা হচ্ছে যে, তোমরাই পৃথিবীর সারবস্তু। তোমাদের থেকে যদি মৃত্তিকা উর্বরতা লাভ করতে না পারে তাহলে উর্বরতা কোথা থেকে

আসবে? তারপর মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ পুরো ঘটনায় নেতা যেভাবে শাস্তি দিচ্ছেন এবং ভক্ত যেভাবে তা মাথা পেতে নিচ্ছেন আর এ সাথে সমগ্র দলটি যেভাবে এ শাস্তি কার্যকর করছে তার প্রত্যেকটি দিকই তুলনা বিহীন। এ ক্ষেত্রে কে বেশী প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য তা স্থির করাই কঠিন। নেতা অত্যন্ত কঠোর শান্তি দিচ্ছেন। কিন্তু সেখানে ক্রোধ বা ঘৃণার লেশমাত্র নেই। বরং গভীর স্নেহ ও প্রীতি সহকারে তিনি শাস্তি দিচ্ছেন। ক্রুদ্ধ পিতার ন্যায় তার দৃষ্টি একদিকে অনল বর্ষণ করে চলেছে ঠিকই কিন্তু অন্য দিকে আবার তাকে প্রতি মুহুর্তে একথা জানিয়ে দিছে যে, তোমার সাথে কোন শক্রতা নেই বরং তোমার ভূলের কারণে আমার অন্তরটা ব্যথায় ট্রন্টন করছে। তুমি নিজের ভূল শুধরে নিলে তোমাকে এ বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য আমি ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করছি। ভক্ত শান্তির তীব্রতায় অস্থির হয়ে পিড়ছে। কিন্তু তার পদ্যুগদ আনুগত্যের রাজ্বপথ থেকে এক চুদ পরিমাণও টলছে না। সে ত্বাত্মস্বরিতা ও জাহেলী দান্তিকতারও শিকার হঙ্গ্নে না এবং প্রকাশ্যে অহংকার করে বেড়ানো তো দূরের কথা, এমনকি নিজের প্রিয় নেতার বিরুদ্ধে মনের গভীরে সামান্যতম অভিযোগও সৃষ্টি হতে দিচ্ছে না। বরং নেতার প্রতি ভালবাসায় তার মন আরো ভরে উঠেছে। শান্তির পুরো পঞ্চাশ দিন তার দৃষ্টি সবচেয়ে বেশী অধীর হয়ে যে জিনিসটি খুঁজে বেড়িয়েছে, সেটি হচ্ছে, নেতার চোখে তার প্রতি আগের সেই মমত্বপূর্ণ দৃষ্টি বহাল আছে কিনা, যা তার সমস্ত আশা–আকাংখার শেষ আশ্রয় স্থল। সে যেন একজন দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষক। আকাশের এক কিনারে যে ছোট্ট এক টুকরো মেঘ দেখা যাচ্ছে সেটিই তার সমস্ত ত্বীশার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু। তারপর দলের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, তার অভ্তপূর্ব শৃংখলা ও নৈতিক প্রাণ স্পন্দন মানুষকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করে দেয়। সেখানে এমন অটুট শৃংখলা বিরাজিত যে, নেতার মুখ থেকে বয়কটের নির্দেশ উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই অপরাধীর ওপর থেকে দলের সমস্ত লোক দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে। প্রকাশ্যে তো দূরের কথা গোপনেও কোন নিকটতম আত্মীয় এবং সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুও তার সাথে কথা বলছে না। ন্ত্রীও তার থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর দোহাই দিয়ে সে জিজ্ঞেস করছে, আমার আন্তরিকতায় কি তোমাদের কোন সন্দেহ জেগেছে? কিন্তু যারা দীর্ঘকাল তাকে আন্তরিক দেখে আসছিল তারা পরিকার বলে দিচ্ছেঃ "আমাদের কাছ থেকে নয়, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছ থেকে নিজের আন্তরিকতার সনদ নাও।" অন্যদিকে দলের নৈতিক প্রাণসন্তা এত বেশী উন্নত ও পবিত্র যে, এক ব্যক্তির উচ্ মাথা নীচ্ হবার সাথে সাথেই নিন্দুকদের কোন দল তার নিন্দায় সোচ্চার হয়ে ওঠে না। বরং শান্তির এ পুরো সময়টায় দলের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের এ সাজাপ্রাপ্ত ভাইয়ের বিপদে মর্মবেদনা অনুভব করে এবং পুনরায় তাকে উঠিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য ব্যাকুল থাকে। ক্ষমার কথা ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথেই লোকেরা অতি দূত তার কাছে পৌছে তার সাথে সাক্ষাত করার ও তাকে সুসংবাদ দেবার জন্য দৌড়াতে থাকে। কুরআন যে ধরনের সত্যনিষ্ঠ দল দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এটি হচ্ছে তারই দৃষ্টান্ত।

এ প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত আয়াত বিশ্লেষণ করলে আমাদের কাছে একথাটি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ সাহাবীগণ আল্লাহর দরবার থেকে যে ক্ষমা লাভ করেছিলেন এবং সেই ক্ষমার কথা বর্ণনা করার ভাষার মধ্যে যে স্নেহ ও করুণা ধারা প্রবাহিত হঙ্গেছ তার মূলে রয়েছে তাদের আন্তরিকতা। পঞ্চাশ দিনের কঠোর শান্তি ভোগকালে তারা এ আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। ভূল করার পর যদি তারা অহংকার করতেন, নিজেদের নেতার অসন্তোধের

يَايُهُ النَّهِ النَّهِ النَّو التَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصّرِقِينَ ﴿ مَا كَانَ لِا هُلِ الْهُلِ الْهُلِ الْهُلُ الْهُلُ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِا نَفْسِهِ عَنْ الْاَعْرابِ اللهِ وَلا يَرْغَبُوا بِا نَفْسِهِ عَنْ اللَّهُ وَلا يَطْئُونَ مَوْ طِئًا يَّغِيْظُ وَلَا يَصَابُهُ لَ اللَّهِ وَلا يَطَئُونَ مَوْ طِئًا يَغِيْظُ اللَّهِ وَلا يَطَئُونَ مَوْ طِئًا يَغِيْظُ اللَّهُ وَلا يَطَئُونَ مَوْ طِئًا يَعِيْظُ اللَّهُ وَلا يَطَئُونَ مَوْ طِئًا يَعِيْظُ اللَّهُ وَلا يَطَئُونَ مَوْ طِئًا يَعِيْظُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا يَطَئُونَ مَوْ طِئًا يَعِيْظُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا يَطَئُونَ مَوْ طِئًا يَعِيْظُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا يَضَالُونَ مِنْ عَلَ قَلْ اللَّهُ اللَّهُ كَتِبَ لَهُمْ بِهِ عَبَلْ صَالِحٌ وَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ اجْرَ اللَّهُ حَسِنِينَ فَنَ اللّهُ لا يُضِيعُ اجْرَ اللَّهُ حَسِنِينَ فَنَ

## ১৫ রক্

জবাবে ক্রোধ ও ক্ষোভের প্রকাশ ঘটাতেন, শান্তিলাভের ফলে এমনই বিক্ষুব্ধ হতেন যেমন স্বার্থবাদী লোকদের আত্মাতিমানে আঘাত লাগলে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, সামাজিক বয়কটকালে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে রাজি। কিন্তু নিজের আত্মাতিমানকে আহত করতে রাজি নই—এ নীতি অবলয়ন করতেন এবং যদি এ সমগ্র শান্তিকালে দলের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে বেড়াতেন এবং অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ লোকদের খুঁজে বের করে এক সাথে মিলিয়ে জোটবদ্ধ করতেন, তাহলে তাদের ক্ষমা করা তো দূরের কথা বরং নিচিতভাবেই বলা যায়, দল থেকে তাদেরকে আলাদা করে দেয়া হতো এবং এ শান্তির মেয়াদ শেষ হবার পর তাদের যোগ্য শান্তিই তাদেরকে দেয়া হতো। তাদেরকে বলা হতো, যাও তোমরা নিজেদের অহম পূজায় লিপ্ত থাকো। সত্যের কালেমা বুলন্দ করার সংগ্রামে অংশ নেবার সৌভাগ্য তোমাদের আর কখনো হবে না।

অনুরূপভাবে তারা যখনই (আল্লাহর পথে) কম বা বেশী কিছু সম্পদ ব্যয় করবে এবং (সংগ্রাম সাধনায়) যখনই কোন উপত্যকা অতিক্রম করবে, অমনি তা তাদের নামে শেখা হয়ে যাবে, যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের এ ভাল কাজের পুরস্কার দান করেন।

আর মুমিনদের সবার এক সাথে বের হয়ে পড়ার কোন দরকার ছিল না। কিন্তু তাদের জনবসতির প্রত্যেক অংশের কিছু লোক বেরিয়ে এলে ভাল হতো। তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতো এবং ফিরে গিয়ে নিজের এলাকার লোকদেরকে সতর্ক করতো, যাতে তারা (অমুসলমানী আচরণ থেকে) বিরত থাকতো, এমনটি হলো না কেন 🔑 ২০

কিন্তু এ কঠিন পরীক্ষায় ঐ তিনজন সাহাবী এ পথ অবলম্বন করেননি, যদিও এ পথটি তাদের জন্য খোলা ছিল। তারা বরঞ্চ আমাদের আলোচিত পূর্বোক্ত পথ অবলম্বন করেছিলেন। এ পথ অবলম্বন করে তারা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহর আনুগত্যের নীতি তাদের হ্রদয় থেকে পূজা ও বন্দনা করার মতো সকল মূর্তি অপসারিত করেছে। নিজেদের সমগ্র ব্যক্তি সন্তাকে তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম সাধনা করার জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছে। নিজেদের ফিরে যাবার নৌকাগুলোকে এমনভাবে জ্বালিয়ে দিয়ে ইসলামী জামায়াতে প্রবেশ করেছিলেন যে, পেছনে ফিরে যেতে চাইলেও আর ফেরার কোন জায়গা ছিল না। এখানেই মার খাবেন এবং এখানেই মরবেন। অন্য কোথাও কোন বৃহত্তম সমান ও মর্যাদা লাভের নিশ্চয়তা পেলেও এখানকার লাম্থনা ত্যাগ করে তা গ্রহণ করতে এগিয়ে যাবেন না। এরপর তাদেরকে উঠিয়ে বুকে জড়িয়ে না ধরে আর কী করা যেতো? এ কারণেই আল্লাহ তাদের ক্ষমার কথা বলেছেন অত্যন্ত মেহমাখা ভাষায়। তিনি বলেছেন ঃ «আমি তাদের দিকে ফিরলাম যাতে তারা আমার দিকে ফিরে আসে।" এ কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে এমন একটি অবস্থার ছবি আঁকা হয়েছে যা থেকে বুঝা যায় যে, প্রভূ আগে ঐ বান্দাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিলেন কিন্তু যখন তারা পালিয়ে না গিয়ে ভগ্ন হৃদয়ে তাঁরই দোরগোড়ায় বসে পড়লো তখন তাদের বিশ্বস্ততার চিত্র দেখে প্রভু নিজে আর স্থির থাকতে পারলেন না: প্রেমের আবেগে অধীর হয়ে তাকে দরজা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তিনি নিজেই বের হয়ে এলেন

১২০. এ আয়াতের অর্থ অনুধাবন করার জন্য এ সূরার ৯৭ আয়াতটি সামনে রাখতে হবে। তাতে বলা হয়েছেঃ

"মরন্চারী আরবরা কৃফরী ও মুনাফিকীতে অপেক্ষাকৃত শক্ত এবং আল্লাহ তাঁর রস্লের প্রতি যে দীন নাযিল করেছেন তার সীমারেখা সম্পর্কে তাদের অভ্য হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশী।"

সেখানে শুধু এতটুকু বলেই শেষ করা হয়েছিল যে, দারুল ইসলামের গ্রামীণ এলাকার বেলীরভাগ জনবসতি মুনাফিকী রোগে আক্রান্ত। কারণ এসব শোক অজ্ঞতার মধ্যে ভূবে আছে। জ্ঞানের কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ না থাকা এবং জ্ঞানবানদের সাহচর্য না পাওয়ার ফলে এরা আল্লাহর দীনের সীমারেখা জ্ঞানে না। আর এখানে বলা হচ্ছে, গ্রামীন জনবসতিকে এ অবস্থায় থাকতে দেয়া যাবে না। বরং তাদের অজ্ঞতা দূর এবং তাদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি করার জন্য এখন যথাযথ ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এ জন্য গ্রামীণ এলাকার সমস্ত আরব অধিবাসীদের নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে মদীনায় জমায়েত হবার এবং এখানে বসে জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন নেই। বরং এ জন্য প্রয়োজন হচ্ছে, প্রত্যেক গ্রাম, পল্লী ও গোত্র থেকে কয়েকজন করে লোক বের হবে। তারা জ্ঞানের কেন্দ্রগুলো যেমন মদীনা ও মক্কা এবং এ ধরনের অন্যান্য জ্ঞায়গায় আসবে। এখানে এসে তারা দীনের জ্ঞান আহরণ করবে। এখান থেকে তারা নিজেদের জনবসতিতে ফিরে যাবে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে দীনী চেতনা ও জ্ঞাগরণ সৃষ্টিতে তৎপর হবে।

এটি ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। ইসলামী আন্দোলনকে শক্তিশালী ও মজবুত করার জন্য সঠিক সময়ে এ নির্দেশটি দেয়া হয়েছিল। গুরুতে ইসলাম যখন আরবে ছিল একেবারেই নতুন এবং একটি চরম প্রতিকৃল পরিবেশে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল তখন এ ধরনের নির্দেশের প্রয়োজন ছিল না। কারণ তখন যে ব্যক্তি ইসলামকে পুরোপুরি বুঝে নিতো এবং সব দিক দিয়ে তাকে যাচাই করে নিচিন্ত হতে পারতো একমাত্র সে-ই ইসলাম গ্রহণ করতো। কিন্তু যখন এ আন্দোলন সাফল্যের পর্যায়ে প্রবেশ করলো এবং পৃথিবীতে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো তখন দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো এবং এলাকার পর এলাকা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকলো। এ সময় খুব কম লোকই ইসলামের যাবতীয় চাহিদা ও দাবী অনুধাবন করে ভালভাবে জেনে বুঝে ইসলাম গ্রহণ করতো। বেশীর ভাগ লোকই নিছক অচেতনভাবে সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলে আসছিল। নতুন মুসলিম জনবসতির এ দ্রুত বিস্তার বাহ্যত ইসলামের শক্তিমন্তার কারণ ছিল। কেননা, ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা বেড়ে চলছিল। কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের জনবসতি ইসলামী ব্যবস্থার কোন কাজে লাগছিল না বরং তার জন্য ক্ষতিকর ছিল। কারণ তাদের ইসলামী চেতনা ছিল না এবং এ ব্যবস্থার নৈতিক দাবী পূরণ করতেও তারা প্রস্তৃত ছিল না। বস্তৃত তাবৃক যুদ্ধের প্রস্তৃতির সময় এ ক্ষ**তি** সুস্পষ্ট আকারে সামনে এসে গিয়েছিল। তাই সঠিক সময়ে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, ইসলামী আন্দোলনের বিস্তৃতির কাজ যে গতিতে চলছে তার সাথে সামজস্য রেখে তাকে শক্তিশালী ও মজবুত করার ব্যবস্থা করতে হবে। আর সে ব্যবস্থাটি হচ্ছে, প্রত্যেক এলাকার লোকদের মধ্য থেকে কিছু লোককে নিয়ে শিক্ষা ও অনুশীলন দান করতে হবে, তারপর তারা প্রত্যেকে নিজেদের এলাকায় ফিরে গিয়ে সাধারণ মানুবের শিক্ষা ও

অনুশীলনের দায়িত্ব পালন করবে। এভাবে সমগ্র মুসলিম জনবসতিতে ইসলামের চেতনা ও আল্লাহর বিধানের সীমারেখা সম্পর্কিত জ্ঞান ছড়িয়ে পড়বে।

এ প্রসংগে এতটুকু কথা জবিশ্য জনুধাবন করতে হবে যে, এ জায়াতে যে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করার হকুম দেয়া হয়েছে তার জাসল উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে নিছক সাক্ষরতা সম্পন্ন করা এবং তাদের মধ্যে বইপত্র পড়ার মতো যোগ্যতা সৃষ্টি করা ছিল না। বরং লোকদের মধ্যে দীনের বোধ ও জ্ঞান সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে জমুসলিম সুলভ জীবনধারা থেকে রক্ষা করা, সতর্ক ও সজ্ঞান করে তোলা এর জাসল উদ্দেশ্য হিসেবে সুম্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছিল। এটিই মুসলমানদের শিক্ষার উদ্দেশ্য। মহান জাল্লাহ নিজেই চিরকালের জন্য এ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। প্রত্যেকটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করতে হবে। দেখতে হবে এ উদ্দেশ্য সে কতটুকু পূরণ করতে সক্ষম। এর অর্থ এ নয় যে, ইসলাম লোকদেরকে লেখা—পড়া শেখাতে, বই পড়তে সক্ষম করে তুলতে ও পার্থিব জ্ঞান দান করতে চায় না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, ইসলাম লোকদের মধ্যে এমন শিক্ষা বিস্তার করতে চায় যা ওপরে বর্ণিত শিক্ষালাতের জন্য সুম্প্টভাবে নির্ধারিত জাসল উদ্দেশ্যের দিকে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নয়তো প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তার যুগের আইনষ্টাইন ও ফ্রয়েড হয়ে যায় কিন্তু দীনের জ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা শুন্যের কোঠায় অবস্থান করে এবং জমুসলিম সুল্ভ জীবনধারায় বিভ্রান্ত হতে থাকে তাহলে ইসলাম এ ধরনের শিক্ষার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে।

व जाग्नाए উল্লেখিত المُتَفَقَّهُوا في الدَّيْثُنَ वाकाश्निंदित कल পরবর্তীকালে লোকদের মধ্যে আত্রর্য ধরনের ভূল ধারণা সৃষ্টি হর্মে গেছে। মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা বরং তাদের ধর্মীয় জীবনধারার ওপরও এর বিষময় প্রভাব দীর্ঘকাল থেকে মারাত্যকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ "তাফাকুহ্ ফিদ্ দীন" কে শিক্ষার উদ্দেশ্যে পরিণত করেছিলেন। এর অর্থ হচ্ছে ঃ দীন অনুধাবন করা বা বুঝা, দীনের ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা, তার প্রকৃতি ও প্রাণশক্তির সাথে পরিচিত হওয়া এবং এমন যোগ্যতার অধিকারী হওয়া যার ফলে চিন্তা ও কর্মের সকল দিক ও জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগে কোন্ চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি ইসলামের প্রাণশক্তির অনুসারী তা মানুষ জানতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে যে আইন সম্পর্কিত জ্ঞান পারিভাষিক অর্থে ফিক্হ নামে পরিচিত হয় এবং যা ধীরে ধীরে ইসলামী জীবনের নিছক বাহ্যিক কাঠামোর প্রোণশক্তির মোকাবিলায়) বিস্তারিত জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, লোকেরা শাব্দিক অভিনতার कातरा তাকেই আল্লাহর নির্দেশ-অনুযায়ী শিক্ষার চরম ও পরম শক্ষ মনে করে বসেছে। অথচ সেটিই সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ নয়। বরং তা ছিল উদ্দেশ্য ও লক্ষের একটি অংশ মাত্র। এ বিরাট ভূল ধারণার ফলে দীন ও তার অনুসারীদের যে ক্ষতি হয়েছে তা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করতে হলে একটি বিরাট গ্রন্থের প্রয়োজন। কিন্তু এখানে আমরা এ সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার জন্য সংক্ষেপে শুধুমাত্র এতটুকু ইর্থগিত করছি যে, মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষাকে যে জিনিসটি দীনী প্রাণশক্তি বিহীন করে নিছক দীনী কাঠামো ও দীনী আকৃতির ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে এবং অবশেষে যার বদৌলতে মুসলমানদের জীবনে একটি নিছক প্রাণহীন বাহ্যিকতা দীনদারীর শেষ মন্যিলে পরিণত হয়েছে তা বহুলাংশে এ ভুল ধারণারই ফল।

يَّا يُهُا الَّذِينَ أَمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُوْنَكُرْ مِّنَ الْكُقَّارِ وَلَيَجِكُوا فَيُكُو فَيْكُو فَا الْمُتَقِيْنَ ﴿ وَإِذَا مَا الْوَلَدَ فِي فَلْطُةً وَاعْلَمُوا اللهَ مَعَ الْمُتَقِيْنَ ﴿ وَإِذَا مَا الْوَلَدَ فَيُولِهُ فِي الْمُتَقِينَ ﴿ وَإِذَا مَا الْوَلَدَ اللهُ مَعَ الْمُتَقِينَ ﴿ وَإِذَا مَا الْوَلَدَ اللهُ مَوْدَةً فَوْنَهُ إِيهَا نَا فَا مَا الَّذِينَ اللهُ مَا اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

১৬ রুকু'

হে ঈমানদারগণ। সত্য অশ্বীকারকারীদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ করো। ১২১ তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। ১২২ জেনে রাখো আল্লাহ মুন্তাকীদের সাথে আছেন। ১২৩ যখন কোন নতুন সূরা নাযিল হয় ১৩খন তাদের কেউ কেউ ঠোটো করে মুসলমানদের) জিজ্জেস করে, "বলো, এর ফলে তোমাদের কার ঈমান বেড়ে গেছে?" (এর জবাব হচ্ছে) যারা ঈমান এনেছে প্রত্যেকটি অবতীর্ণ সূরা) যথার্থই তাদের ঈমান বাড়িয়েই দিয়েছে এবং তারা এর ফলে আনন্দিত।

১২১. মূল আয়াতে যে শব্দ সংযোজিত হয়েছে তার বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে, দারুল ইসলামের যে অংশ ইসলামের শত্রুদের এলাকার যে অংশের সাথে মিশে আছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রাথমিক দায়িত্ব ঐ অংশের মুসলমানদের ওপর আরোপিত। কিন্তু পরে যা বলা হয়েছে তার সাথে—এ আয়াতটিকে মিলিয়ে পড়লে জানা যাবে, এখানে কাফের বলতে এমন সব মুনাফিককে বুঝানো হয়েছে যাদের সত্য অস্বীকার করার বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে সামনে এসে গিয়েছিল এবং যাদের ইসলামী সমাজের মধ্যে মিশে একাকার হয়ে থাকার কারণে মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছিল। ১০ রুকুর শুরুতেও এ ভাষণটি আরম্ভ করার সময় প্রথম কথার সূচনা এভাবেই করা হয়েছিল ঃ এবার এ ঘরের শক্রদের প্রতিহত করার জন্য যথারীতি জ্বিহাদ শুরু করে দিতে হবে। এখানে ভাষণ শেষ করার সময় তাকীদ সহকারে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এভাবে মুসলমানরা এর গুরুত্ব অনুধাবন করবে। যে আত্মীয়তা এবং বংশগত ও সামাজিক সম্পর্কের কারণে তারা মুনাফিকদের সাথে সম্পর্ক জুড়ে ছিল এরপর আর তারা তাদের সাথে ঐ সম্পর্কের পরোয়া করবে না। সেখানে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম দেয়া হয়েছিল। আর এখানে তার চেয়ে কড়া "কিতাল" শব্দ (সশস্ত্র যুদ্ধ করে হত্যা করা) ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, তাদেরকে পুরোপুরি উৎখাত করে দাও, তাদেরকে নিচ্চিহ্ন করার ব্যাপারে যেন কোন প্রকার ক্রটি না থাকে। সেখানে "কাকের" ও "মুনাফিক" দু'টো আলাদা শব্দ বলা হয়েছিল। আর এখানে শুধুমাত্র "কাফের" শব্দের ওপরই নির্ভর করা হয়েছে। কারণ তাদের সত্য অশ্বীকৃতি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছিল।

وَا النَّهِ مَنْ فِي قُلُوبِهِمْ مَنْ فَوَا دَنَّهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُوْا وَهُمْ كُونُونَ فِي كُلِّي عَا إِسَوَّةً اَوْمَوْتَيْنِ وَهُمْ كُونُونَ فِي كُلِّي عَا إِسَّوَّةً اَوْمَوْتَيْنِ وَهُمْ كُونُونَ فِي كُلِّي عَا إِسَّوَةً اَوْمَوْتَيْنِ وَهُمْ كُونُونَ وَهُو إِذَا مَا الْإِلْمَ سُورَةً تَظُوبَهُمُمُ وَيَنْ كَرُونَ وَهُ وَإِذَا مَا الْإِلْمَ سُورَةً تَظُوبَهُمُمُ وَلَا يَعْضُونَ وَكُومُ مِنْ اَحْلِ ثُمَرًا نُصَرَفُوا مَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ وَاللَّهُ قُلُوبُهُمُ وَاللَّهُ قُلُوبَهُمُ وَاللَّهُ قُلُوبُهُمُ وَاللَّهُ قُلُوبَهُمُ وَاللَّهُ قُلُوبُهُمُ وَاللَّهُ قُلُوبُهُمُ وَاللَّهُ قُلُوبُهُمُ وَاللَّهُ قُلُوبُهُمُ وَاللَّهُ عَلَوبُهُمُ وَاللَّهُ عَلَوبُهُمُ وَاللَّهُ عَلَوبُهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْ مُولِكُونَ اللَّهُ عَلَوبُهُمُ وَاللَّهُ عَلَوبُهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْ مُؤْمُونَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوبُهُمُ وَاللَّهُ عُلُوبُهُ وَاللَّهُ عَلَوبُهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَولَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوبُهُمُ اللَّهُ عَلَوبُهُمُ وَاللَّهُ عَلَالَهُ عَلَا مُعَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَا يَعْقَعُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَولَةً اللَّهُ عَلَولَهُ اللَّهُ عَلَالَهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَالَهُ عَلَا عَلَالُولُولُولُولُكُونَ اللَّهُ عَلَالَهُ عَلَا اللَّهُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَا اللَّهُ عَلَولَهُ عَلَالَهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَالَهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عُلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَا عَلَا

তবে যাদের অন্তরে (মুনাফিকী) রোগ বাসা বেঁধেছিল তাদের পূর্ব কলুষতার ওপর
প্রত্যেকটি নতুন সূরা) আরো একটি কলুষতা বাড়িয়ে দিয়েছে ২২৪ এবং তারা মৃত্যু
পর্যন্ত কুফরীতে লিঙ রয়েছে। এরা কি দেখে না, প্রতি বছর এদেরকে দু'একটি
পরীক্ষার মুখোমুখি করা হয় ৮২৫ কিন্তু এরপরও এরা তাওবাও করে না কোন
শিক্ষাও গ্রহণ করে না। যখন কোন সূরা নাযিল হয়, এরা চোখের ইশারায় একে
অন্যকে জিজ্জেস করে, "তোমাদের কেউ দেখতে পায়নি তো?" তারপর চুপেচুপে
সরে পড়ে।১২৬ আল্লাহ তাদের মন বিমুখ করে দিয়েছেন কারণ তারা এমন একদল
লোক যাদের বোধশক্তি নেই।১২৭

কাজেই ঈমানের বাহ্যিক স্বীকৃতির অন্তরালে আত্মগোপন করে তা যে কোন প্রকার সুবিধা আদায় করতে না পারে একথাটি ব্যক্ত করাই এর উদ্দেশ্য।

১২২, অর্থাৎ এ পর্যন্ত তাদের সাথে যে নরম ব্যবহার করা হয়েছে তার এখন পরিসমান্তি হওয়া উচিত। দশ রুকৃ'র শুরুতে একথাটিই বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে এটার ব্যবহার করো।

১২৩. এ সতর্ক বাণীর দু'টি অর্থ হয়। দু'টো অর্থই এখানে সমানভাবে প্রযোজ্য। এক, এ সত্য অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে যদি তোমরা নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরোয়া করো তাহলে এটা হবে তাকওয়া বিরোধী। কারণ মৃত্যাকী হওয়া এবং আল্লাহর দুশমনদের সাথে মানসিক সম্পর্ক রাখা—এ দু'টো বিষয় পরস্পর বিরোধী। কাজেই আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে এ ধরনের সম্পর্ক থেকে দূরে থাকতে হবে। দুই, এ কঠোরতা ও যুদ্ধ করার যে হকুম দেয়া হচ্ছে এর অর্থ এ নয় যে, তাদের প্রতি কঠোর হবার ব্যাপারে নৈতিকতা ও মানবিকতার সমস্ত সীমারেখা ভেংগে ফেলতে হবে। সমস্ত কাজে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা অটুট রাখার দায়িত্ব অবশ্যি মানুষের ওপর বর্তায়। মানুষ যদি তা পরিত্যাগ করে তাহলে তার অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহও তাকে পরিত্যাগ করবে।

১২৪. ঈমান, কুফরী ও মুনাফিকীর মধ্যে কম–বেশী হওয়ার অর্থ কি? এর আলোচনা দেখুন সূরা আনফালের ২ টীকায়।

১২৫. অর্থাৎ এমন কোন বছর অতিবাহিত হয় না যখন তাদের ঈমানের দাবী এক-দ্'বার পরীক্ষার সম্থীন হয় না এবং এভাবে তার অন্তসারশৃণ্ডা প্রকাশ হয়ে যায় না। কখনো কুরআনে এমন কোন হকুম আসে যার মাধ্যমে তাদের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির আশা—আকাংখার ওপর কোন নতুন বিধি—নিষেধ আরোপ করা হয়। কখনো দীনের এমন কোন দাবী সামনে এসে যায় যার ফলে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। কখনো এমন কোন আভ্যন্তরীণ সংকট সৃষ্টি হয় যার মাধ্যমে তারা নিজেদের পার্থিব সম্পর্ক এবং নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও গোত্রীয় স্বার্থের মোকাবিলায় আল্লাহ ও তাঁর রস্লের দীনকে কি পরিমাণ ভালবাসে তার পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য হয়। কখনো এমন কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় যার মাধ্যমে তারা যে দীনের ওপর ঈমান আনার দাবী করছে তার জন্য ধন, প্রাণ, সময় ও শ্রম ব্যয় করতে তারা কতটুকু আগ্রহী তার পরীক্ষা হয়ে যায়। এ ধরনের সকল অবস্থায় কেবল তাদের মিথ্যা অংগীকারের মধ্যে যে মুনাফিকীর আবর্জনা চাপা পড়ে আছে তা শুধু উন্যুক্ত হয়ে সামনে চলে আসে না বরং যখন তারা ঈমানের দাবী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পালাতে থাকে তখন তাদের ভেতরের ময়লা আবর্জনা আগের চাইতে আরো বেশী বেড়ে যায়।

১২৬. নিয়ম ছিল, কোন সূরা নাথিল হওয়ার সাথে সাথেই নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের সম্মেলন আহবান করতেন তারপর সাধারণ সতায় ভাষণের আকারে সূরাটি পড়ে শুনাতেন। এ ধরনের মাহফিলে ঈমানদাররা পূর্ণ মনোযোগ সহকারে ভাষণ শুনতেন এবং তার মধ্যে ছুবে যেতেন। কিন্তু মুনাফিকদের ওপর এর ভিরতর প্রভাব পড়তো। হাযির হওয়ার হকুম ছিল বলে তারা হাযির হয়ে যেতো। তাছাড়া মাহফিলে শরীক না হলে তাদের মুনাফিকী প্রকাশ হয়ে যাবে, একথা মনে করেও তারা সম্মেলনে হাযির হতো। কিন্তু এ ভাষণের ব্যাপারে তাদের মনে কোন আগ্রহ জাগতো না। অত্যন্ত অনীহা ও বিরক্তি সহকারে তারা সেখানে বসে থাকতো। নিজেদের উপস্থিতি গণ্য করাবরে পর তাদের চিন্তা হতো, কিভাবে দ্রুত এখান থেকে পালাবে। তাদের এ অবস্থার চিত্র এখানে আঁকা হয়েছে।

১২৭. অর্থাৎ এ নির্বোধরা নিজেরাই নিজেদের স্বার্থ বুঝে না। নিজেদের কল্যাণের ব্যাপারে তারা গাফেল এবং নিজেদের ভালর কথা চিন্তা করে না। তারা যে এ কুরজান ও এ প্রগম্বরের মাধ্যমে কত বড় নিয়ামত লাভ করেছে তার কোন অনুভূতিই তাদের নেই। নিজেদের সংকীর্ণ জগত এবং এর নিতান্ত নিম্ন পর্যায়ের কার্যকলাপের মধ্যে তা'রা কুয়ার ব্যাঙ্কের মতো ভূবে আছে। যার ফলে যে মহা জ্ঞান ও অতি উন্নত পর্যায়ের পর্থনির্দেশনার বদৌলতে তারা আরবের এ মরু প্রান্তরের সংকীর্ণ অন্ধকারাক্ষের গর্ত থেকে বের হয়ে সমগ্র বিশ্ব মানবতার নেতা ও সর্বাধিনায়কে পরিণত হতে পারে এবং শুধুমাত্র এ নপ্রর দুনিয়াতেই নয় বরং পরবর্তী জনন্তকালীণ অবিনশ্বর জীবনেও চিরন্তন সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয়, সেই জ্ঞান ও শিক্ষার মূল্য ও মর্যাদা তারা বুঝতে পারে না। এ অজ্ঞতা ও নির্বৃদ্ধিতার স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে আল্লাহ লাভবান হবার সুযোগ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করেছেন। যথন কল্যাণ ও সাফল্য এবং শক্তি ও শ্রেষ্ঠাত্বের এ সম্পদ বিনামূল্যে বিতরণ করা

দেখো, তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল। তোমাদের ক্ষতির সম্থান হওয়া তার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী। মুমিনদের প্রতি সে স্নেহশীল ও কর্রুণাসিক্ত।—এখন যদি তারা তোমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে হে নবী। তাদেরকে বলে দাও, "আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। আমি তাঁর ওপরই ভরসা করেছি এবং তিনি মহা—আরশের অধিপতি।"

হয়ে থাকে এবং সৌভাগ্যবানরা দৃ'হাতে তা লুটতে থাকে তখন এ দুর্ভাগাদের মন জন্য কোন দিকে বাঁধা পড়ে এবং এ জবসরে কত বড় মহামূল্যবান সম্পদ থেকে যে তারা বঞ্চিত হয়ে গেছে তা তারা ঘূর্ণাক্ষরেও জানতে পারে না।